



শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম্.এ.





বিজ্ঞানে ৰাঙালী

4484

শ্ৰীঅনিলচক্ৰ ঘোষ এম্. এ-প্ৰণীত বীরত্বে বাঙালী ১৷৷০ व्यायादम वाक्षानी आ॰ विकारन वाकानी २॥० বাৎলার খাষি वाश्लात भनीशी वाश्लात विक्रमी आ॰ রাজর্ষি রামমোহন—জীবনী ও রচনা ১৷৷০ बुशाठार्य विदिकानम-जीवनी ७ वानी आ॰ আচার্য জগদীশ—জীবনী ও আবিদ্ধার ১া০ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র—জীবনী ও বাণী त्रवीळ्याथ 310 জীবন গড়া No কেনারাম 110

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী ১৯৫ কলেজ স্বয়ার, কলিকাতা



শচিথ্য জগদীশ "They who see but one, in all the changing manifolds of the universe, unto them belongs Eternal Truth—unto none else, unto none else"

# विखात वाडानी

"মোরা সত্যের 'পরে মন করিব সমর্পণ, খুঁজিব সত্যা, লভিব সত্যা, পুজিব সত্যা ধন।"

'বীরত্বে বাঙালী', 'ব্যাঘামে বাঙালী', 'বাংলার মনীযী', 'বাংলার ঋষি', 'আচার্য জগুলীশ—জীবনী ও আবিদ্ধার' প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা শ্রীঅনিলচন্দ্র যোষ এম্. এ. প্রণীত

বর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ



्राक्षण स्थाति । स्थानिकारा ।

23°.8.05

সর্বন্ধন্ত সংরক্ষিত মূল্য ২॥০ টাকা

> Published by A. C. Ghosh, Presidency Library, 15 College Square, Calcutta, Printed by A. C. Ghosh, Sree Jagadish Press. 41 Gariahat Road, Calcutta

### ভূমিকা

বছর পাঁচেক আগে যখন 'ব্যায়ামে বাঙালী' ও 'বীরত্বে বাঙালী' প্রকাশ করি সেই সময়ে এই সঙ্কল্পই মনে ছিল যে, বাঙালী-প্রতিভার সমস্ত দিকের পরিচায়ক এক-একখানি পুঁথি লিথিয়া বাঙালী ছেলেমেয়েদের মানুষ হবার উপকরণ যোগাইব। আজু সেই সঙ্কল্প আর এক পা' অগ্রসর হইল—'বিজ্ঞানে বাঙালী' লইয়া দেশবাসীর নিকট উপস্থিত হইলাম। ইহা পড়িয়া বাংলার ছেলেমেয়েরা বিজ্ঞান-চর্চায় কিছুমাত্র অনুরক্ত হইলে আমার সকল শ্রম সার্থিক হইবে।

এই পুস্তক প্রণয়নে ও চিত্রাদি সংগ্রহে যে সকল গ্রন্থকার,
প্রিকা-সম্পাদক ও প্রকাশকের গ্রন্থ ও প্রিকাদি হইতে সাহায্য
পাইয়াছি, তাঁহাদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।
এতদ্বাতীত অনেক খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিকের সাহায্যও পাইয়াছি।
তাঁহাদের নিকটও কৃতজ্ঞ রহিলাম। নব্য বাংলার বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে
অনেকের জীবনী এবার সময়াভাবে দেওয়া সম্ভবপর হইল না,
বারাস্তরে এই ক্রটি সংশোধনের প্রয়াস পাইব। ইতি

জন্মাষ্ট্ৰনী, ভাত্ৰ

শ্ৰীঅনিলচন্দ্ৰ ঘোষ

3000

#### দিতীয় সংস্করণ

বিংশ শতাব্দীর প্রাক্-মহাসমরীয় যুগ হতেই বিজ্ঞান-মনোবৃত্তি
মামুষকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছে। আজকের দিনে বিজ্ঞানের প্রভাব
জীবনের প্রায় সর্বক্ষেত্রেই ছড়িয়ে পড়েছে যেটা ছিল মধ্যযুগে
ধর্মের একচেটে।

'বিজ্ঞানে বাঙালী'র দ্বিতীয় সংস্করণ বের করার সময় আজ্ব এই কথাটাই মনে হচ্ছে বার বার, বাংলায় বুঝি জগং-জোড়া এই বিজ্ঞান-মনোভাবের ঢেউ লেগেছে। নইলে বাঙালী আজ বিজ্ঞানবিদের সমাননা কেন দেবে ? আমার প্রয়াসের এই সফলতা সভ্যি আমার গর্বের, তাই আমার স্বদেশবাদীর হাতে 'বিজ্ঞানে বাঙালী'র দ্বিতীয় সংস্করণ নিয়ে উপস্থিত হতে সাহসী হয়েছি। অত্যস্ত অল্ল সময়ে বইখানি ছাপা হল, বারাস্তরে আরো বিজ্ঞানবিদের জীবনী দেবার ইচ্ছা রইল।

সেপ্টেম্বর, ১৯৩৮ ঢাকা

শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ

# সূচীপত্র

| ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার           | • • • | •••      | :   |
|-------------------------------------|-------|----------|-----|
| আচাৰ্য জগদীশচন্দ্ৰ বস্থ             |       | ***      | \$0 |
| আচার্য,প্রফুল্লচন্দ্র রায়          | •••   |          | 25  |
| বৈজ্ঞানিক সাহিত্যে রামেক্রস্থলর     | •••   |          | .50 |
| নব্য বাংলার বৈজ্ঞানিক               |       | * * *    | 28  |
| ডাঃ মেঘনাদ সাহা                     |       | •••      | 28  |
| ডাঃ নীলরতন ধর                       | * * * | ***      | 20  |
| ডা: জানচন্দ্ৰ ঘোষ                   |       | •••      | 26  |
| ডাঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ মৃথোপাধ্যায়     | * 4 * | **1      | 70  |
| ডা: পঞ্চানন নিয়োগী                 |       | + 4 4    | ۵۹  |
| ডাঃ উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী          |       | 4 * *    | 39  |
| ডাঃ দেবেক্রমোহন বস্থ                | + 4 4 | * * *    | > 9 |
| অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বস্থ          | ***   | •••      | 36  |
| বাংলার বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান ও       |       |          |     |
| বাঙালীর স্জনী প্রতিভা               | ***   | পরিশিষ্ট |     |
| সায়ান্স এসোসিয়েশন                 | •••   | n = 4    |     |
| কলিকাতা বিশ্ববিভালয়ের বিজ্ঞান কলেজ |       | **       |     |
| কলিকাতা বিজ্ঞান-মন্দির              | ***   | •••      |     |
| বস্থ-বিজ্ঞান-মন্দির                 |       | * * 1    |     |
| বেশ্বল কেমিক্যাল ওয়ার্কস্          |       |          |     |



4484

ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার







ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার



#### মহাপ্রাণ মহেন্দ্রলাল

"আমি তখন একুশ বাইশ বছরের ছেলে, সবে এল্-এ পরীকা দিয়া উঠিয়াছি। সে সময়ে আমি ভবানীপুরের আমার আশ্রয়দাতা ও প্রতিপালক হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকীল স্বর্গীয় মহেশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের ভবনে বাস করিতেছিলাম। আমি দরিজ ত্রাহ্মণের সস্তান, আমার সহরে থাকিবার স্থান ছিল না। আমার পিতার সহিত বন্ধুতাসতে চৌধুরী মহাশয় আমাকে আনিয়া, দয়া করিয়া নিজ ভবনে স্থান দিয়াছিলেন। কেবল স্থান দিয়াছিলেন তাহা নহে, লাতৃনির্বিশেষে পালন করিয়াছিলেন। ডাক্তার সরকার সেই ভবনের স্থায়ী চিকিৎসক ছিলেন। এল্-এ পরীক্ষাকালে গুরুতর শ্রম করাতে আমার এক প্রকার পীড়া জন্মে। বাসার লোকেরা আমাকে বলপূর্বক ধরিয়া ডাক্তার সরকারের নিকট উপস্থিত করেন। বলেন, "আমাদের বাসায় এই একটা বামনের ছেলে আছে, এল্-এ পরীক্ষার সময় গুরুতর শ্রম ক'রে এর কি অসুখ হয়েছে দেখুন, আপনাকে দয়া করে এর চিকিৎসার ভার নিতে হবে।" ডাক্তার সরকার দয়া করিয়া আমার চিকিৎসার ভার লইলেন, বলিলেন, "তোমার পীড়ার আরুপূর্বিক বিবরণ লিখে আমার কাছে পাঠিও।" কিন্তু সেদিন আর এক ঘটনা ঘটিল যাহাতে আমার মনটা খারাপ হইল। মহেশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা গিরিশচত চৌধুরী একজন সাধু পুরুষ ছিলেন। আমরা যুবকদল

তাঁহাকে গুরুতুল্য ভক্তিশ্রনা করিতাম। কিন্তু তাঁহার একটা স্বভাব এই ছিল যে তিনি সকল বিষয়ে অতিরিক্ত মাত্রায় অনুসন্ধিংস্থ ছিলেন। সেদিন ডাক্তার সরকার যখন ব্যবস্থা-পত্র লিখিতেছেন, তখন তিনি পার্শ্বে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মশাই কি ঔষধ দিলেন?" ডাক্তার সরকার বিরক্ত হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "থাপনি কি মেডিকেল কলেজে পড়েছেন ?"

গিরিশবাবু-না

ডাক্তার সরকার—তবে এমন আহম্মৃকি করেন কেন? আমি কি ঔষধ দিচ্ছি তাতে আপনার দরকার কি ?

এই কথাগুলি এমন রুক্ষভাবে বলিলেন যে, আমাদের সকলের প্রাণে বড় আঘাত করিল। তারপর আমার রোগের আরুপূর্বিক বিবরণটী ইংরাজীতে লিখিয়া পাঠাইবার সময় তৎসঙ্গে বাংলাতে এক পত্র লিখিয়া পাঠাইলাম। তাহা তাঁহার গিরিশবাবুর প্রতি পূর্বোক্ত কর্কশ ব্যবহারের জন্ম তিরস্কারপূর্ণ ছিল। পাঠাইবার সময় মনে হইল না যে, নিজে ত গরীব ব্রাক্ষণের সন্তান, যাহার অনুগ্রহপ্রার্থী হইতে যাইতেছি, তাহাকেই তিরস্কার, এ কিরূপ ব্যবহার। চিঠিখানি পাঠাইয়াই চিস্তা হইল, বুঝি বা চৌধুরী মহাশয়দিগের আশ্রুর হইতে বঞ্চিত হইতে হইল। ভয়ে ভয়ে বাস করিতে লাগিলাম। তৎপর্দিন বৈকালে ডাক্তার সরকারের আসিবার কথা ছিল না। তথাপি তিনি আসিলেন। আসিয়াই নীচের ঘরে জিজ্ঞাদা করিলেন, "শিবনাথ ভট্টাচার্য ভোমাদের বাড়ীতে কে ?" তাহারা হাসিয়া বলিলেন, "সেই যে মশাই পাগল ছেলেটা।" শুনিলাম ডাক্তার সরকার গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "ঈশ্বর করুন এমনি পাগলা ছেলে দেশে বেশী হয়। আমি তার সঙ্গে দেখা করতে চাই।"

আমি উপরে বসিয়া পড়িতেছিলাম, লোকে আসিয়া আমাকে টানিয়া লইয়া গেল; "ওরে আয়, ডাক্তার সরকার তোকে

ভাকচেন।" আমি কাঁপিতে কাঁপিতে গিয়া উপস্থিত। আমি ঘরে প্রবেশ করিবামাত্র ভাক্তার সরকার টেবিলের অপর পার্শ্বে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং হস্ত প্রসারিত করিয়া আমার হাত ধরিলেন। বলিলেন, "তোমার ইংরেজী ষ্টেটমেন্ট দেখে খুসী হয়েছি; আর ভোমার বাংলা পত্রের জন্ম আমার আন্তরিক ধন্মবাদ গ্রহণ কর।" আমি ত অবাক্। তারপর তিনি আমাকে তাঁর বাড়ী পর্যন্ত আনিলেন। গিরিশবাব্র ওরপ প্রশ্ন করা কেন উচিত হয় নাই এবং এ শ্রেণীর লোকের কিছু শিক্ষার প্রয়োজন, এই সকল আমাকে বুঝাইয়া বলিলেন। তখন আমি কোথায় আর তিনি কোথায়! আমি কলেজের একটা গরীবের ছেলে, তিনি সহরের একজন লব্ধ-প্রতিষ্ঠ চিকিৎসক। আমার তিরস্কারটা এই ভাবে গ্রহণ করাতে কি সাধুতারই পরিচয় পাইলাম।

এরপ মানুষকে কে শ্রদ্ধাভক্তি না করিয়া থাকিতে পারে ?"

উপরে যাঁহার কথা লিখা হইয়াছে তিনিই স্বর্গীয় ডাক্তার মহেজ্রলাল সরকার। আর শিবনাথ ভট্টাচার্য নামে যে ছেলেটি নিজের কথা এমন ভাবে লিখিয়াছেন, তিনি পরবর্তী কালে প্রসিদ্ধ ধর্মাচার্য পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। মহেজ্রলাল শুধু মহাপ্রাণ ও সদাশয় বলিয়াই এদেশে খ্যাত নহেন। এদেশে বিজ্ঞান-চর্চার প্রথম প্রবর্তকরূপেই তিনি জ্ঞাতির নিকট নিত্যকালের বত্থাসন লাভ করিয়াছেন। বিজ্ঞান-চর্চার আদি গুরু মহেজ্রলালের অক্ষয় কীর্তি 'বিজ্ঞান এসোসিয়েসন' আজও গর্বোন্নত মস্তকে বিজ্ঞানের উজ্জ্বল আলোক-রশ্মি বিকীর্ণ করিতেছে।

#### জীবন-প্রভাতে

কলিকাতার নিকটবর্তী হাবড়ার পাইকপাড়া গ্রামে ১৮৩৩ সালে ২রা নবেম্বর ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতামাতা অত্যন্ত সাধারণ অবস্থার লোক ছিলেন। জাভিতে তাঁহারা সন্দোপ ছিলেন। মহেন্দ্রলালের বয়স যখন প্রাণ্ড বছর, সেই সময়ে তাঁহার বাবা মারা বান। তখন তাঁহার বাবার বয়স ছিল মাত্র বিত্রাশ বছর। পিতার মৃত্যুর পর মহেন্দ্রলালের মাতা তাঁহাকে লইয়া কলিকাতা লেবুতলাতে তাঁহার মাতুলালয়ে আগমন করেন। তাঁহার মামা ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ ও মহেশচন্দ্র ঘোষ তাঁহার প্রতিপালনের ভার লইলেন। ইহার চারি বছর পরে যখন সহেন্দ্রলালের বয়স নয় বছর সেই সময়ে তাঁহার মাতার মৃত্যু ঘটে। পিতৃমাতৃহীন বালক এখন হইতে মামাদের যত্নে ও তত্ত্বাবধানে মানুষ হইতে লাগিলেন।

বালক মহেজ্ঞলাল সেকালের প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী গুরু
মহাশয়ের পাঠশালায় বাংলা শিখিবার জন্ম ভর্তি হন। এই সময়ে
পড়াগুনায় তাঁহার মনোযোগ দেখিয়া ইংরেজী শিখাইবার জন্ম
তাঁহার মামারা ঠাকুরনাথ দে নামক একজন শিক্ষক নিযুক্ত
করিলেন। মহেজ্ঞলাল তাঁহার এই ইংরেজীর শিক্ষককে আজীবন
শ্রুদ্ধাভক্তি করিয়া আসিয়াছেন এবং পরবর্ত্তী কালে তাঁহাকে নিজের
নানা কাজের সহায়করূপে রাখিয়াছেন। উনসত্তর বছর বয়সের
সময় একবার 'কলিকাতা জার্নাল অব মেডিসিন' নামক পত্রিকায়
মহেজ্ঞলাল লিখিয়াছিলেন, "My old master, the late Babu
Thakurnath Day, from whom I received the rudi-

ments of my education, loved me as his own son." মহেন্দ্রলালের তখন দেশবিদেশে খ্যাতি ও প্রতিপত্তি। সেই গৌরবের উচ্চ সিংহাসনে বসিয়াও তিনি আপনার বালা-শিক্ষককে ভুলিয়া যান নাই।

মহেজ্রলালের মামাদের অবস্থাও বড় ভাল ছিল না। তাঁহার বড় মামা ট্রাভ্লিং প্রিন্টার ছিলেন এবং সরকারী কাজ লইয়া কলিকাতা ছাড়িলেন। কাজেই মহেজ্রলালের ভার পড়িল তাঁহার ছোট মামার উপর।

এই সময়ে কলিকাতায় হেয়ার সাহেবের স্কুল থুব নাম-করা। হেয়ার সাহেবের মত অমন নিঃস্বার্থ পরোপকারী লোক সেকালে বিরল ছিল। এদেশে আসিয়া এদেশবাসীদের প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়া এমন ভাবে আর কেহ জীবন কাটাইয়াছেন বলিয়া শোনা যায় নাই। ছোট মামা মহেশ ঘোষের চেপ্তায় বালক মহেন্দ্রলাল হেয়ার সাহেবের স্কুলে অবৈতনিক ছাত্ররূপে ভর্তি হইলেন। হেয়ার সাহেব তথনও জীবিত। ইহার দেড় বংসর পরে ১৮৪২ সালে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। হেয়ার সাহেবের স্মৃতি এই বালকের উপর এক গভীর দাগ আঁকিয়া দিয়াছিল। ১৮৪৯ সালে এই স্কুল হইতে জুনিয়ার স্কলারশিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মহেন্দ্রলাল হিন্দু কলেজে যাইয়া ভর্তি হইলেন।

মহেন্দ্রনাল মেধাবী ছাত্র ছিলেন। পড়িবার ক্ষমতাও তাঁহার অসাধারণ ছিল। এত পড়া খুব কম লোকেই পড়িতে পারে। হিন্দু কলেজে শীঘ্রই তিনি অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকদিগের অত্যন্ত প্রেয় হইয়া উঠিলেন। গণিত শাস্তে তাঁহার দক্ষতা খুব বেশী ছিল। ১৮৫৭ সালে হিন্দু কলেজ বর্তমান প্রোসিডেন্সী কলেজ নাম ধারণ করিল। ইংরেজী ভাল করিয়া পড়া ও লিখা, ইহাই ছিল তখনকার এই কলেজের প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু মহেন্দ্রলালের প্রবল জ্ঞান-পিশাসা ইহাতে মিটিবার ছিল না। বিজ্ঞান পাঠে মহেন্দ্রলালের

অত্যন্ত আগ্রহ ছিল। কিন্তু সে সময়ে কোন কলেজে বিজ্ঞান পাঠনার ব্যবস্থা ছিল না। সামান্য যাহা কিছু হইত তাহা কলিকাতা মেডিকেল কলেজেই আবদ্ধ ছিল। বিজ্ঞান পাঠের অদম্য আকাজ্ঞা পরিপৃরণের জন্ম তিনি মেডিকেল কলেজে ভর্তি হইবার সঙ্কল্প করিলেন। তাঁহার অধ্যাপকগণ একথা শুনিয়া আপত্তি করিলেন, প্রিন্সিপাল অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। অবশেষে মহেজ্রলালের আগ্রহাতিশয্যে তিনি অনুমতি দিলেন। মহেজ্রলাল ১৮৫৫ সালে কলিকাতা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হইলেন।

এই বছর বৈশাখ মাসে মহেন্দ্রলালের বিবাহ হয় এবং ইহার পাঁচ বছর পরে ১৮৬০ সালে তাঁহার একমাত্র পুত্র স্বর্গীয় ডাক্তার অমৃতলাল সরকার জন্মগ্রহণ করেন। মেডিকেল কলেজের বীক্ষণাণ্যারেই মহেন্দ্রলালের প্রতিভা বিকশিত হইয়া উঠে। এখানেই যেন তাঁহার ভিতরের সমস্ত শক্তি সচেতন হইয়া উঠিল। মনে হইল, এতদিন পরে তিনি আপনার ইক্ষিত কার্যক্ষেত্র খুঁজিয়া পাইয়াছেন। পরম উৎসাহে তিনি অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন এবং অতি অল্প সময়েই তিনি প্রত্যেক অধ্যাপকের প্রিয় হইয়া উঠিলেন। সে সময়ে মেডিকেল কলেজে যতগুলি পুরস্কার, পদক ও বৃত্তি ছিল, তিনি সমস্তগুলিই পাইয়াছিলেন। এমন প্রতিভাশালী ছাত্র মেডিকেল কলেজে বড় একটা দেখা যায় নাই। এ সম্বন্ধে একদিনের ছোট একটা ঘটনা বলিতেছি।

মহেজ্ঞলাল সেদিন ভাঁহার এক আত্মীয়ের চোখ দেখাইবার জন্ম তাহাকে কলেজের ডিস্পেলারিতে লইয়া গিয়াছেন এবং কম্পাউণ্ডারের নিকট হইতে ওষধ লইতেছেন। তখন তিনি দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। সেই সময়ে ডাঃ আর্চার চক্ষু রোগের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি সর্বদাই পঞ্চম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রদিগকে তাঁহার পরীক্ষাগারে চক্ষু সম্বন্ধে জটিল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেন। সেদিন একটি ছেলেও তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিল না। ইহা দেখিয়া মহেন্দ্রলাল দূর হইতে চীংকার করিয়া তাঁহার উত্তর দিলেন।
ডাঃ আর্চার বলিয়া উঠিলেন, "Who is that fellow?"
মহেন্দ্রলালকে তাঁহার নিকট আনা হইল। তিনি তাহার উপর
অনেক জটিল প্রশ্ন বর্ষণ করিলেন। মহেন্দ্রলাল সকল প্রশ্নেরই
অতি স্থানর উত্তর দিলেন। ডাঃ আর্চার যথন শুনিলেন যে
মহেন্দ্রলাল দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র, তথন তাঁহার বিশ্ময়ের সীমা
রহিল না। তিনি আর্চার সাহেবের পরীক্ষাগারে আদিয়া চক্ষুরোগ
সম্বন্ধে ভালরূপ অধ্যয়ন করিবার অনুমতি পাইলেন। অতঃপর
তাঁহার উপ্বতন শ্রেণীর ছাত্রদের অনুমতি পাইলেন। অতঃপর
তাঁহার উপ্বতন শ্রেণীর ছাত্রদের অনুরোধে এবং প্রিন্সিপাল ও
অধ্যাপকদের অনুমতি লইয়া মহেন্দ্রলাল চক্ষু সম্বন্ধে চমংকার একটা
বক্তৃতা দিলেন।

এইরপে কৃতিত্বের সহিত ছয় বছর অধ্যয়নের পর ১৮৬০ সালে তিনি মেডিকেল কলেজের সর্বশেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এল্-এম্-এস্ উপাধি লাভ করিলেন।

ইহার পরে ১৮৬৩ সালে মহেন্দ্রলাল এম্-ডি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পাশ করিলেন। তাঁহার পূর্বে ডাক্তার চন্দ্রকুমার দে উক্ত উপাধি পাইয়াছিলেন। কাজেই দিতীয় এম্-ডি বলিয়া তাঁহার নাম সকলের মুখেই সহরময় রটিতে লাগিল।

## জীবন-যুদ্ধে

যে বছর মহেজ্রলাল এম্-ডি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন, সেই বছরেই কলিকাভায় প্রদিদ্ধ ডাক্রার সূর্যকুমার চক্রবর্তীর উত্তোগে ইংলণ্ডের ব্রিটিশ মেডিকেল এসোদিয়েশনের একটি শাখা স্থাপিত হয়। কলিকাভার বড় বড় ইংরাজ ও বাঙালী চিকিৎসক মিলিয়া এই সভা প্রতিষ্ঠা করেন। এই সভায় মহেজ্রলাল একটি চমৎকার বক্তৃতা দেন। উহাতে তিনি তীব্র ভাষায় হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা প্রণালীর অত্যন্ত নিন্দা করেন। তিনি বলেন যে, এই প্রকার হাতুরে ডাক্রারণন যাহাতে সমাজের ক্ষতি করিতে না পারে তজ্জ্য এলোপ্যাথ ডাক্রারদের বদ্ধপরিকর হওয়া উচিত। এল্যোপ্যাথ ডাক্রারদের বদ্ধপরিকর হওয়া উচিত। এল্যোপ্যাথ ডাক্রারদের তাহার বাগ্মিতা ও চিন্তাশীলতায় উপস্থিত সকলেই মুগ্ধ হইলেন। সেই সভাতেই তিনি উক্ত সভার অত্যতম সম্পাদক মনোনীত হইলেন। ইহার তিন বৎসর পরে তিনি উহার সহকারী সভাপতি হইয়াছিলেন।

এই সময়ে এমন একটি ঘটনা ঘটিল যাহাতে মহেল্রলালের জীবনের গতিপথ একেবারে বদলাইয়া দিয়া গেল। তজ্জ্যু তাঁহার উক্ত বক্তৃতাটী উল্লেখযোগ্য। এক দিন এক বন্ধু তাঁহাকে মর্গান সাহেবের 'ফিলজফি অব হোমিওপ্যাথি' নামক পুস্তকখানি সমালোচনার জন্ম দিলেন। কথা থাকে যে, কিশোরীচাঁদ মিত্র-সম্পাদিত "ইণ্ডিয়ান ফিল্ড" নামক পত্রিকায় উক্ত সমালোচনা প্রাকাশিত হইবে। মহেল্রলাল এই পুস্তক পড়িতে পড়িতে এক নৃত্ন জ্ঞান লাভ করিলেন। বস্তুতঃ ইহার পূর্বে তিনি কোন

হোমিওপ্যাথি বই না পড়িয়াই তীব্র মন্তব্য করিয়াছিলেন। যাহা হোক্, এই পুস্তক পড়িয়া হোমিওপ্যাথি সম্বন্ধে মহেন্দ্রলালের ধারণা বদলাইয়া গেল। তিনি লগুন ও নিউইয়র্ক হইতে হোমিওপ্যাথি সম্বন্ধে সমস্ত বই আনাইয়া তন্ন তন্ন করিয়া পড়িতে লাগিলেন। কিন্তু কার্যত হোমিওপ্যাথি চিকিংসার ফলাফল না দেখিলে উহার দোষগুণ ভাল করিয়া বুঝা যাইতে পারে না। ইহার স্থযোগও উপস্থিত হইল। এই সময়ে কলিকাতার বিখ্যাত ধনী ও প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথ ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল দত্তের সঙ্গে তাঁহার হোমিওপ্যাথি সম্বন্ধে বিচার উপস্থিত হয়। প্রত্যক্ষ ফলাফল দেথিবার জন্ম মহেন্দ্রলাল রাজাবাবুর সঙ্গে সঙ্গে কঙকগুলি কঠিন রোগের চিকিৎসা দেখিতে লাগিলেন। এইরূপ কিছু দিন রোগীর চিকিৎসা প্রভাক্ষ দেখিয়া মহেন্দ্রলাল হোমিওপ্যাথিতে অনুরক্ত হইয়া পড়িলেন।

মহেল্রলাল যেমন স্বাশয় ছিলেন, সেইরূপ নির্ভাক ও স্তানিষ্ঠ ছিলেন। যাহা স্তা বলিয়া বুঝিতেন, তাহা আঁকড়াইয়া ধরিতেন। হোমিওপ্যাথিতে অনুরক্ত হওয়ার ফলে তাঁহার জীবনের সম্মুখে যে কালো মেঘ ঘনায়িত হইয়া উঠিয়াছিল, কেবল মাত্র সত্যের উপর নির্ভরশীল ছিলেন বলিয়াই একাকী উহার সমগ্র ঝড়-ঝাপ্টা মাথায় লইয়া দাঁড়াইতে পারিয়াছিলেন। সত্যের জন্ম এমন ত্যাগ ও নিষ্ঠা জগতে কমই দেখা যায়। বস্তুতঃ ইহারাই আদর্শ স্ত্যাগ্রহী।

মহেন্দ্রলালের জীবনের এই বিপ্লবকারী ঘটনাটির কথা পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর অমর লেখনীতে অক্ষয় হইয়া রহিয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন—

"অন্য লোক হইলে মনের বিশ্বাস মনে রাখিয়া আপনার অর্থোপার্জন ও সুখ-স্বাচ্ছন্দোর উপায় দেখিতেন, কিন্তু মহেল্রলাল সে ধাতুর লোক ছিলেন না। যাহা সত্য বলিয়া একবার প্রতীতি হইত তাহা তিনি হৃদয় মনের সহিত অবলম্বন করিতেন; তাহা প্রকাশ বা প্রচার করিতে কুষ্ঠিত হইতেন না; অথবা সত্যাবলম্বন

বিষয়ে ক্ষতিলাভ, বা লোকের অনুরাগ-বিরাগের ভয় করিতেন না। তাঁহার সেই প্রকৃতি অনুসারে, যখন তাঁহার মত পরিবর্তন হইল তখন তিনি তাঁহার চিকিৎসক বন্ধুগণের নিকট তাহা ব্যক্ত করিবার জন্ম ব্যগ্র হইলেন।

"১৮৬৭ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারী দিবসে ব্রিটিশ মেডিকেল এসোসিয়েশনের 'বঙ্গদেশীয় শাখার চতুর্থ সাম্বংসরিক অধিবেশন হইল। সেই দিন ডাক্তার সরকার "চিকিৎসা-প্রণালীর অনির্দিষ্টতা" বিষয়ে একটী বক্তৃতা পাঠ করিলেন। তাহাতে ভূয়োদর্শন, চিন্তাশীলতা, সূত্য-প্রিয়তা, নির্ভীকচিন্ততা সমুদায় একাধারে উজ্জ্বনরপে প্রকাশ পাইয়াছিল; তাহাতে তিনি এলোপেথিক চিকিৎসা-প্রণালীর সর্বজন-বিনিন্দিত কতকগুলি দোষ কীর্তন করিয়া হানিমানের আবিষ্কৃত প্রণালীর যুক্তিযুক্ততা প্রদর্শন করিতে অগ্রসর হইলেন। ইহার ফল যাহা দাঁড়াইল তাহা বোধ হয় তিনি অগ্রেসম্ভব বলিয়া বিবেচনা করেন নাই।

"তাঁহার বক্তৃতা শেষ হইলে ইংরেজ ডাক্তারগণ মহা সাপত্তি উত্থাপন করিলেন। ডাক্তার ওয়ালার নামে একজন ইংরাজ ডাক্তার চটিয়া লাল হইয়া গেলেন; ডাক্তার সরকার কাহারও কাহারও আপত্তির উত্তর দিতে প্রবৃত্ত হইলে তিনি থামাইয়া দিবার চেষ্টা করিলেন; বলিলেন "ডাক্তার সরকার! ডাক্তার সরকার! আর একটা কথা যদি বল, তবে তোমাকে এখান হতে বাহির করে দিব।" পরে তিনি এই মত প্রকাশ করিলেন যে, ডাক্তার সরকার উক্ত সভায় সরকারী সভাপতি দূরে থাক, সভ্য থাকিলে তিনি তাহার সভ্য থাকিবেন না। ডাক্তার ইওয়ার্ট, ডাক্তার চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি এরপ মতে সায় দিলেন। সভামধ্যে আগ্রেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের আয় সভ্যগণের ক্রোধবহ্নি প্রজ্জনিত হইল।

"ডাক্তার সরকার স্থৃদ্ প্রতিজ্ঞা লইয়া ধীর গন্তীর ভাবে গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। বাড়িতে আসিয়া বলিলেন, "আমি চাধার ছেলে, না হয় সামান্ত কাজ করে থাব, তাতে আর কি ? সত্য যা তা বলতেই হবে ও করতেই হবে।"

"ওদিকে সংবাদপত্রের স্তস্তসকল এই বার্তাতেই পূর্ণ হইতে লাগিল। মেডিকেল মিশনরী ডাক্তার রবসন তাঁহার বিরুদ্ধে এক বক্তৃতা করিলেন; ডাক্তার ইওয়ার্ট সংবাদ-পত্রে অস্ত্র ধারণ করিলেন; এবং চিকিৎসকগণ একবাক্যে তাঁহাকে বর্জন করিলেন। সহর তোল-পাড় হইয়া যাইতে লাগিল। ডাক্তার সরকারের পসার কিছু দিনের জন্ম মাটি হইয়া গেল! ছয় মাসের মধ্যে তিনি একটিও রোগী পাইলেন না। কিন্তু তিনি নির্ভীকচিত্তে দণ্ডায়মান রহিলেন। যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছিলেন তাহা ঘোষণা করিতে বিরত হইলেন না।"

এই সময়কার ঘটনা মহেজ্ঞলাল নিজে যাহা লিখিয়াছেন, তাহারই খানিকটা বলিতেছি।—

"An outcast I actually became from the next day of the meeting. The rumour spread like wild fire that I had lost my reason, and given my adhesion to one of the worst and most absurd of quakeries that has ever come into existence; that I had forgotten my mathematics and now believe that a part was greater than the whole. My patients, and their number was not inconsiderable, who had perfect faith in me, regretted that I have given up my old convictions and one by one forsook me. The loss of my practice was sudden and complete. For six months I had scarcely a case to treat. Even those who recieved advice and medicine gratis came only to beg me to give the old and not the new medicine."

ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায়, মহেজ্ঞলালের বিরুদ্ধে কিরূপ প্রবল ও শক্তিশালী দল ছিল। কিন্তু তিনি ইহাতে বিন্দুমাত্রও দমিলেন না। তাঁহার উৎসাহ ও উভ্তম বরং বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। এই ঘটনার কয়েক মাস পরেই তিনি আবার সর্ব সমক্ষে উপস্থিত হইলেন। ১৮৬৭ সালের তাঁহার সম্পাদিত 'ক্যালকাটা জার্নাল অব মেডিসিন' নামক পত্রিকা বাহির হইল। লোকে অবাক্ হইল। দেখিল, লোকটার ভিতর অদম্য তেজ। এই পত্রিকা প্রকাশ করিয়া মহেজ-लाल नरवाज्ञरम প্রচার কার্য চালাইতে লাগিলেন। श्रीरत श्रीरत হোমিওপ্যাথির প্রতি লোকে আকৃষ্ট হইতে লাগিল। কিন্তু মহেন্দ্র-লাল এক বিষয়ে সর্বদা সন্ধাগ ছিলেন। তিনি নিজেকে কখনও প্রচার করিতেন না। সকলে তাঁহাকে অতি-বড় বলিয়া জানিত ও মানিত। কিন্তু তাঁহার এই মহত্ত্ব যাহাতে তাঁহার উদ্দেশ্যকে খাটো না করে. সে বিষয়ে তিনি বিশেষ অবহিত ছিলেন। তাঁহার বক্তৃতায় উত্তম পুরুষের প্রয়োগ কমই হইত। যে লক্ষ্যের প্রে তিনি চলিয়াছেন, তাঁহাকেই সর্বসমক্ষে বড় করিয়া ধরিতেন। এই ঘোরতর অগ্নি-পরীক্ষার মধ্যেও তাই তিনি স্থিরভাবে বলিতে পারি-তেন—'I was sustained by my faith in the ultimate triumph of truth'—"সত্য যাহা তাহা চরমে জয়য়ৄক্ত হইবেই, এই বিশ্বাসেই আমি সবল ছিলাম।" এই সময়ে তাঁহার মেডিকেল কলেজের ভূতপূর্ব শিক্ষকগণ এবং অক্যান্য ডাক্তারগণ তাঁহার বিরুদ্ধে যেরূপ ঘোঁট পাকাইয়াছিলেন এবং তীত্র কটুক্তি বর্ষণ করিতেছিলেন, তাহাতে তিনি কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া যে উদারতা ও মহানুভব-তায় পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা মহেন্দ্রলালের যোগ্য বটে। তিনি বড তুঃখ করিয়া লিখিয়াছেন ঃ—

"Whatever may now have become the differences between my venerable Preceptors of the Medical College and myself, I shall always look back

with ecstasy and gratitude on those days when I used to be charmed by their eloquences, pregnant with the words of Science."

এমন গুরুভক্তি এ যুগে বিরল। আবার লিখিয়াছেন—

"Persecution has already commenced. Professional combination is strong against me, and is likely to be stronger; everyone's arm seems to be raised against me; but I cannot deprive myself of the satisfaction that mine has been, and shall be, raised against none. It is probable "my bread will be affected," but I shall never forget the words of Jesus, who certainly speaks as man never spake that as beings, instinct with Reason, and made in the Image of our Creator, "We must not live, by bread alone, but every word that proceedeth out of the mouth of God."

এই কথা কয়টিতে মহেজ্রলালের মহত্ব ও মনুস্থাতের পরিচয় পাওয়া যায়। কত বড় উদার ও বিশাল প্রাণ তাঁহার ছিল, তাই তিনি এমন উদার ভাবে সমস্ত প্লানি ও অপবাদ মাথা পাতিয়া লইতে পারিয়াছিলেন।

#### সায়েন্স এসোসিয়েশন

এই মহানুভবতা ও উদার মনুয়াই মহেন্দ্রলালের জীবনের একদিক্
মাত্র। এজন্ম তিনি সকলের পূজ্য ও বরণীয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু
তিনি যে কার্যদারা সমগ্র বাঙালী কেন সমগ্র ভারতবাসীর প্রাতঃস্মরণীয় তাহা তাঁহার প্রতিষ্ঠিত 'সায়েন্স এসোসিয়েশন।' এদেশে
বিজ্ঞান-চর্চার সর্বপ্রথম পথ-প্রদর্শক ডাক্তার মহেন্দ্রলাল। 'সায়েন্স
এসোসিয়েশন' তাঁহার অক্ষয় কীর্তি। মহেন্দ্রলাল হোমিওপ্যাথি
প্রচারের অগ্রণী বলিয়া আমাদের নমস্থা নহেন, তিনিই আমাদের
দেশে বিজ্ঞান-চর্চার সর্বপ্রধান প্রবর্তক ও উল্লোক্তা বলিয়া চিরকাল
আমাদের পূজা। আজ যে আমরা বিজ্ঞান-চর্চায় এত অগ্রসর
ইইতেছি, তাহার মূলে রহিয়াছে মহেন্দ্রলালের সাধনা ও তপস্থা।
এখন সেই কথাই বলিতেছি।

পূর্বেই বলিয়াছি, বাল্যকাল হইতেই মহেন্দ্রলাল বিজ্ঞানের প্রতি
অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন। বিজ্ঞান-চর্চা তাঁহার জীবনকে নেশার মত
আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিল। বিজ্ঞানই ছিল তাঁহার জীবনের তপ, জপ
ও সাধনা। তিনি বৃঝিয়াছিলেন, বিজ্ঞান-অনুশীলন ব্যতীত এদেশের
কোন প্রকার উন্নতি সম্ভবপর নহে। এই বদ্ধমূল ধারণা অন্তন্ত্রলে
পোষণ করিয়া তিনি জীবন-যাতায় বাহির হইয়াছিলেন, ইহাই
জীবনে কথঞিং সফল করিয়া তিনি জীবন-শেষে আঁখি মুদিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন,

"I am impressed more than ever with the necessity of science cultivation by my countrymen not simply for their improvement, but as I have been saying from the very beginning, for their very

regeneration; or I would not have sacrificed a life in endeavouring to awaken them to that necessity."

বিজ্ঞান পাঠে ও পঠনে তিনি এতদুর আনন্দ অহুভব করিতেন যে তিনি নিজের বাটীতেই রীতিমত একটি বিজ্ঞানক্লাশ করিতেন। গ্রীব ছাত্র ও বিজ্ঞানানুরাগী পাড়া-প্রতিবাসীরা প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে তাঁহার বাটীতে সমাগত হইতেন। ডাক্তার সরকার তন্ময় হইয়া বক্তৃতা দিতেন। ধীরে ধীরে তাঁহার মানস-চক্ষে বিজ্ঞান-চর্চার একটি প্রতিষ্ঠান গড়িবার সঙ্কল্প ভাসিয়া উঠে। ১৮৬৯ সালে তিনি তাঁহার পত্রিকায় এই বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান স্থাপন সম্বন্ধে স্বযুক্তিপূর্ণ ও সারগর্ভ এক প্রবন্ধ প্রকাশ করিলেন। উহাতে দেশের চিস্তাশীলব্যক্তিগণের মধ্যে একটা সাড়া আনিয়া দিল। ইহারই ফলে কলিকাতা বিশ্ব-বিত্যালয়ে সেই বছর হইতে বি-এ পরীক্ষায় বিজ্ঞান প্রবর্তিত হইল। বিজ্ঞান-প্রতিষ্ঠানের এই সঙ্কল্প পত্রিকায় প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই মহেজুলাল প্রবলভাবে আন্দোলন চালাইতে লাগিলেন। এ-বিষয়ে জনমত গঠনের জন্ম তিনি বিশেষভাবে চেষ্টিত হইলেন। সেণ্ট জেভিয়াদ কলেজের বিখ্যাত বিজ্ঞান-অধ্যাপক লেফণ্ট সাহেব মহেন্দ্রলালের এই উচ্চোগে যোগদান করিলেন। মহেন্দ্রলাল বৃঝিয়া-ছিলেন, আমাদের দেশের লোকের নিকট হইতে পাইতে হইলে রাজকীয় চাপরাস পরিতে হইবে। তাই তৎকালীন লেফ্টেনান্ট গভর্বের সভাপতিতে 'সায়েকা এসোসিয়েশনের' উদ্বোধন হইল-১৮৭৬ সালের ১৫ই জানুয়ারী। এই তারিখ ভারতের ইতিহাসে এক স্বরণীয় দিন। প্রায় ছয় বছর আলোডন-আন্দোলনের ফলে এই প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি স্থাপিত হইল। 'Indian Association for the Cultivation of Science' এদেশে এক নবযুগের স্চনা করিল।

এই প্রতিষ্ঠানটি যাহাতে সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে বাঁচিয়া থাকিতে পারে সে বিষয়ে তিনি পূর্বাপর বিশেষ দৃষ্টি দিয়াছিলেন। সেই জন্ম যাহাতে ইহাকে সরকারী আমুগত্য স্বীকার করিয়া চলিতে
না হয়, তাহার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ইহার পরিচালনার ভার
সম্পূর্ণ আমাদের স্বদেশীয়দের উপর ক্রস্ত হইয়াছিল। কিন্তু মধ্যাপনাকার্যে প্রথম হইতেই এদেশীয় লোক লওয়া সন্তব হয় নাই। জ্ঞানের
রাজ্যে কোন জাতি বিচার নাই। ডাঃ সরকারকে অনেকে স্বভাবস্থলত স্বাদেশিকতার বশবর্তী হইয়া বলিতেন শুর্ ভারতীয় অধ্যাপক
নিযুক্ত করিতে। যদিও ইহাকে একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠানরূপে গড়িয়া
তোলাই তাঁহার সক্ষর ছিল, কিন্তু তিনি কোন সন্ধার্ণ স্বদেশপ্রীতির
প্রতি আস্থাবান ছিলেন না। তিনি স্পত্তই বলিতেন যে, ভারতীয়
অধ্যাপক যখন দেশে আমাদের তৈরী হইবে, তখন আমাদের আর
ভাবিতে হইবে না। কিন্তু তার পূর্বে বিদেশীয় অধ্যাপকের নিকট
জ্ঞানলাত দৃষণীয় নয়। এ বিষয়ে জার্মানি, জাপান প্রভৃতি দেশের
দৃষ্টান্ত দিতেন।

ডাঃ সরকার প্রথম যেদিন এই নব প্রতিষ্ঠিত পরিষদে বক্তৃতা দিলেন, সেদিন বাংলার ছোট লাট স্যার রিচার্ড টেম্পল সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহার পর হইতে তিনি নিয়মিত ভাবে বিজ্ঞান বিষয়ক বক্তৃতা এখানে দিতেন। তাঁহার মত উপযুক্ত শিক্ষক ও তেজস্বী বক্তা কমই দেখা যায়। কী যে আগ্রহ ও উৎসাহ ছিল তাঁহার বিজ্ঞান-অধ্যাপনায়! আমাদের দেশের যুবকদের উপর তাঁহার অগাধ বিশ্বাস ছিল। তাহারা বিজ্ঞান-অন্থশীলনে জগতের যে-কোন জাতির চেয়ে পশ্চাৎপদ রহিবে না, ইহা তিনি মর্মে মর্মে বিশ্বাস করিতেন। তিনি তাই গর্বভর্মে বলিতেন—

"Do the Indian youths look upon scientific experiments in the same light as they do the feats of a juggler and the magician, mysterious, incomprehensible because referable to no definite laws, but the will of the performer? I say, gentlemen, no!



मारब्स এरमामिरब्भारन्त्र भूबाज्न वाष्ट्री



I would emphatically say that the Indian youth have shown as much aptitude for, and love of science, as the youth of any country in the world."

মহেন্দ্রলাল যুবকদের উপর এত-বড় নির্ভর ও আস্থা স্থাপন করিয়াছিলেন—যুবকদলও তাঁহাকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিত, দেবতার মত ভক্তি করিত। তাঁহার অধ্যাপনা ছেলেরা মুগ্ধ হইয়া শুনিত।

তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার জন্ম একবার বড়লাট লর্ড লিটন গভর্ন-মেন্ট হাউসে তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করেন। সেথানে তিনি কয়েকটি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা প্রদর্শন করেন এবং স্থললিত ভাষায় বক্তৃতা প্রদান করেন।

সায়েন্স এসোসিয়েশনের প্রথম চেষ্টা হইল একদল শিক্ষক .তৈরী করা যাঁহারা বৈজ্ঞানিক বিষয় অধ্যাপনা করিতে পারিবেন। সায়েন্স এসোসিয়েশনকে একটি বিজ্ঞান কলেজ করা হয় নাই। ইহার লক্ষ্য ছিল, কলেজের পাঠ শেষ করিয়া যাহাতে বৈজ্ঞানিক তথ্যসমূহ নিজ নিজ অভিক্রচি অনুযায়ী আলোচনা করিবার স্থযোগ ছেলেরা পায়, তাহার ব্যবস্থা করা। এই জন্ম অনেক ছেলেকে এখান হইতে বিদেশে পাঠান হইয়াছে। এখনও বহু ছেলে ইহার খরচে বিজ্ঞানচর্চা করিবার জন্ম বিদেশে গিয়া থাকেন।

মহেল্রলালের আজীবন-সঞ্চিত প্রচুর অর্থে এই প্রতিষ্ঠানটির ভিত্তি স্থাপিত হইলেও, ইহার প্রথম অবস্থায় যে ছই সদাশয় ব্যক্তি অর্থ-সাহায্য দারা ইহার উন্ধৃতি ও সৌকর্য সাধন করিয়াছেন, তাঁহাদের কথা এখানে উল্লেখযোগ্য। কলিকাতার স্বর্গীয় কালীকিষেণ ঠাকুর বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির জন্ম পঁচিশ হাজার টাকা দান করেন এবং ভিজিয়ানপ্রামের রাজ্ঞা একটি বীক্ষণাগার নির্মাণের সমুদ্য় অর্থ প্রদান করেন। ইহাদের দানশীলতার কথা ডাঃ সরকার কৃত্ত্ত্ত-চিত্তে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

এই সময়ে কলিকাতার একদল খ্যাতনামা লোক এই প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। তাঁহারা প্রচার করিলেন, ডাঃ সরকার যে বিজ্ঞান-চর্চার জন্ম এইরূপ অর্থের অপব্যয় করিতেন, তাঁহার প্রয়োজনীয়তা এই দরিদ্র দেশে আরো পঞ্চাশ বছর পরে হইবে। আমাদের দেশের বিষম দারিদ্র্যু দূর করিয়া জাতিকে বাঁচাইবার পথ বাহির করিতে হইবে এবং সেজন্ম চাই ব্যবহারিক বিজ্ঞান—যাহার ফলে দেশের শিল্প-বাণিজ্য পাশ্চাত্য জাতির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিয়া অর্থোপার্জনে সহায়তা করিতে পারিবে। ডাঃ সরকার ভূয়ো বিষয়ের পেছনে টাকা ঢালিতেছেন। দেশের প্রায় সমস্ত পত্রিকা একবাক্যে ইহাদের সমর্থন করিল। দেখিতে দেখিতে সায়েল এসোসিয়েশনের প্রতিযোগী 'ইণ্ডিয়ান লীগ' প্রতিষ্ঠিত হইল। বাংলার ছোট লাটের সভাপতিত্বে সভা-সমিতি হইল। একদিন লোকে সবিশ্বয়ে শুনিতে পাইল, ইণ্ডিয়ান লীগের জন্ম ৫ দিনে একলক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা চাঁদা উঠিয়াছে। সকলে বলিল, এই তো চাই।

চারিদিকে যখন ডাঃ সরকারের আযৌবনের স্বপ্ন-মন্দির এই
শিশু-প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে তীক্ষ্ণ শরসমূহ নিক্ষিপ্ত হইতেছিল, তখন
এই অপ্রতিদ্বন্দ্বী যোদ্ধা কিছুমাত্র বিচলিত হন নাই। মহেজ্রলাল
যে কী ধাতুর তৈরী, তাহার পরিচয় লোকে পূর্বেও একবার
পাইয়াছিল! এবারও দেখিল, মহেজ্রলালের অস্তাচলগামী জীবনে
যৌবনের ছর্দমনীয় তেজ কিছুমাত্র কমে নাই। মহেজ্রলাল এই
তীব্র বিপক্ষদলের বিরুদ্ধে স্বযুক্তিপূর্ণ ওজস্বী বাক্য নিক্ষেপ করিলেন।
তিনি বলিলেন, দেশে বিজ্ঞানের আলোচনা মোটেই আরম্ভ হয়
নাই। এ অবস্থায় আমাদের প্রধান কর্তব্য, দেশে বৈজ্ঞানিক
মনোর্ত্তি গঠনে সাহায্য করা। তবেই আমরা দেখিতে পাইব,
আমাদের উদ্ভাবনী শক্তি জাগ্রত হইয়াছে এবং শিল্প-বাণিজ্যাদি
নানা ক্ষেত্রে উহার প্রয়োগ চলিতেছে। কিন্তু সায়েন্স এসোসিয়েশন্

হইতে কতকগুলি কারিগর তৈরী করাই আমাদের লক্ষ্য নয়। বিজ্ঞানের নব নব জ্ঞানবিভবে জাতীয় মনীধাকে সমুদ্ধ করিয়া তোলাই ইহার প্রধানতম উদ্দেশ্য।

ক্রমে বিরুদ্ধ দল ব্ঝিতে পারিলেন, মহেল্রলালের অপ্রতিহত প্রভাব কিছুতেই ক্ষুণ্ণ হইবার নয়। তাহারা উভয় প্রতিষ্ঠান একত্রীকরণের প্রস্তাব করিলেন। মহেল্রলাল আপোষ-রফা পছন্দ করিতেন না। তিনি চিরদিনই একগুঁয়ে ছিলেন। তিনি বলিলেন, বাংলাদেশে এখনও এরপ প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রয়োজন যথেষ্ট রহিয়াছে। এই ছই প্রতিষ্ঠানই বেশ পাশাপাশি চলিতে পারে। বছর দশেক কোন রক্ষমে জীবনের ক্ষীণ প্রদীপ্রি জালাইয়া একদিন অক্ষাৎ ইণ্ডিয়ান লীগ একেবারে নিভিয়া গেল।

মহেন্দ্রলালের সায়েন্দ এসোসিয়েশন্ আজও গৌরবোন্নত মস্তকে দাঁড়াইয়া আছে। নোবেল পুরস্কার-প্রাপ্ত স্থার চক্রশেখর রামনের মত জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক এই প্রতিষ্ঠান হইতেই তাঁহার বৈজ্ঞানিক গবেষণার পূর্ণ স্থযোগ পাইয়াছিলেন। ডাঃ রামন ও সায়েন্দ এসোসিয়েশন্ আজ উভয়েই উভয়ের জন্ম গৌরবান্বিত।

ডাঃ মহেন্দ্রলালের স্বযোগ্য পুত্র ডাঃ অমৃতলাল সরকার এল্-এম্-এম্ ১৯১৯ সাল পর্যন্ত সায়েন্দ্র এসোদিয়েশনের সম্পাদক ছিলেন। এই বছর তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় সম্পাদকীয় দায়িত্ব স্থার সি. ভি. রামন গ্রহণ করিয়াছিলেন। বস্তুত সায়েন্দ্র এসোদিয়েশনের স্থায়েগ ও স্থবিধা না পাইলে ডাঃ রামনের জীবন বোধ হয় অন্থ পরেচালিত হইত। ১৯০৭ সালে যথন তিনি কলিকাতায় গভর্নমেন্টের ফাইনান্দ্র ডিপার্টমেন্টের চাকুরী লইয়া আসেন, তখন হইতেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হইয়াছিলেন। ইহার নিকট তাঁহার চিরক্তজ্ঞতার কথা কলিকাতা কর্পোরেশনের অভিনন্দনের উত্তরে তিনি বলিয়াছেন—"It was the late Dr. Mahendralal Sarcar, who, by founding Indian

CEASIBLE M. W. W. M. MARCHARD

Aciem Pin

Association for the cultivation of Science, made it possible for the scientific aspirations of my early years to continue burning brightly."

মহেন্দ্রলাল বৈজ্ঞানিক আবিষ্কর্তা নহেন, কোন মৌলিক গবেষণায় তাঁহার যশ অজিত হয় নাই। কিন্তু এদেশে বিজ্ঞান-চর্চার আদি গুরু বলিয়া তিনি চিরকাল সকলের পূজ্য ও নমস্থা রহিবেন। সায়েন্দ্র এসোসিয়েশন্ তাঁহার আযৌবনের স্বপ্ন ও কল্পনার মূর্ত বিগ্রহ। বর্তমানে সায়েন্দ্র এসোসিয়েশন বৌবাজারে অবস্থিত ইহার পুরাতন ভবন ছাড়িয়া যাদবপুরে বিরাট অট্টালিকায় কেন্দ্রীয় সরকারের তত্ত্বাবধানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

4482

523





# জীবন সন্ত্যায়

মহেল্রলাল তাঁহার জীবন-কালের প্রায় সমস্ত বৃহৎ সদমুষ্ঠানের সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এখানে সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করিতেছি। কলিকাতা বিশ্ববিত্যালয়ের সিণ্ডিকেটের সভ্যরূপে এবং পরে চারি বংসর আর্ট ফ্যাকাল্টির সভাপতিরূপে তিনি বিশ্ববিত্যালয়ের কার্যে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। ১৮৭৭ সালে তিনি কলিকাতার অন্ততম অনারারী ম্যাজিট্রেট্ নিযুক্ত হন এবং মৃত্যুর পূর্ব বংসর পর্যন্ত ঐ কার্য দক্ষতার সহিত করিয়া গিয়াছেন। ১৮৮৩ সালে তিনি গভর্নমেন্ট হইতে সি-আই-ই উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি ক্রেমান্বয়ে চারি বংসর ছোট লাটের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য মনোনীত হইয়াছিলেন এবং অবশেষে ১৮৯৩ সালে স্বেচ্ছায় উক্ত পদ ত্যাগ করেন। বহুবংসর তিনি এসিয়াটিক সোসাইটির সভ্য ছিলেন এবং কলিকাতা মিউজিয়মের একজন ট্রাষ্টি ছিলেন। ১৮৯৮ সালে কলিকাতা বিশ্ববিত্যালয় তাঁহাকে অনারারী ডি-এল্ উপাধি প্রদান করেন। ইহা ছাড়া দেশ-বিদেশের অনেক বিজ্ঞান-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

এইরূপ অসংখ্য অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের সহিত সকল যোগস্ত্র ছিন্ন করিয়া একদিন এই কর্মবীর ভারতের বিজ্ঞান-গুরু মহেন্দ্রলাল পৃথিবী ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। সেই কথাই বলিতেছি।

সারা জীবনব্যাপী অবিশ্রান্ত কার্যভারে তাঁহার শরীর একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। শেষ বয়সে স্বাস্থ্য তাঁহার মোটেও ভা ছিল না। তত্বপরি ম্যালেরিয়া জ্বরে তাঁহাকে একেবারে কার্ করিয়া দিল; ম্যালেরিয়া তাঁহার নিকটে একটা আতঙ্ক হইয় দাঁড়াইয়াছিল। তিনি সহজে ম্যালেরিয়া রোগী দেখিতে যাইতেন না। কিন্তু এমন স্থান ছিল না, নিঃস্ব ও ছুর্বলের চোখের জল যেখানে তাঁহাকে টানিয়া না নিত। একবার হুগলীতে একটি গরীব ছেলেকে চিকিৎসা করিতে যান। বাইরে গেলে তাঁহার ভিজিট ছিল প্রত্যহ একশত টাকা। তিনি নয়দিন ছেলেটিকে দেখিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু এক কপর্দকও নিয়া আসেন নাই— নিয়া আসিলেন ম্যালেরিয়া। জীবনের শেষ দিনগুলি ম্যালেরিয়ায় ভূগিয়া ভূগিয়া কাটাইয়া গিয়াছেন।

কিন্তু এই রোগাক্রান্ত শরীর লইয়াও তিনি কোন দিন তাঁহার সাধের সায়েল এসোসিয়েশনের কাজ হইতে বিরত হন নাই। কোন প্রলোভন তাঁহাকে এই নির্দিষ্ট কার্য হইতে বিরত করিতে পারিত না। একদিন ৪টার সময় সায়েল এসোসিয়েশনে তাঁহার বক্তৃতা দিবার কথা। ৩টার সময় একটি 'কল্' আসিল—ভিজিট ছই শত টাকা। তিনি দেখিলেন, এই রোগী দেখিতে তাঁহার অন্যন ছই ঘণ্টা সময় লাগিবে। ৪টার সময় ছেলেরা তাঁহার জন্ম উৎক্ষিত হইয়া বসিয়া থাকিবে। নির্লোভ মহেল্রলাল উহা অস্বীকার করিলেন। সায়েল এসোসিয়েশনের কাজে তাঁহার কোনরূপ ক্রটি হইবার উপায় ছিল না।

নিজে রোগী হইয়া মহেজ্রলাল অন্সের রোগযন্ত্রণা ব্ঝিতেন।
একবার তিনি স্বাস্থ্যলাভের জন্ম বৈগুনাথ গিয়াছিলেন। সেখানে
কুষ্ঠ রোগীদের গুরবস্থা দেখিয়া তাহাদের জন্ম পাঁচ হাজার টাকা
ব্যয়ে একটি আশ্রয়-বাটিকা নির্মাণ করিয়া দেন। উহা তাঁহার পত্নী
'রাজকুমারী সরকারের' নামে উৎসর্গ করেন।

শেষ বয়সেও তিনি খুব পড়া-শুনা করিতেন। দেশ-বিদেশ হইতে প্রতি সপ্তাহে তাঁহার জন্ম বই আসিত। তাঁহার লাইব্রেরীটি একটি অমূল্য সম্পদ্! উহাতে যে সকল বই আছে তাহার মূল্য লক্ষ টাকার অধিক হইবে। মৃত্যুর পূর্ব পর্যস্তও তিনি নৃতন নৃতন বই আনাইয়া পড়িতেন। শুধু বিজ্ঞান নয়—সকল বিষয়ের বই-ই তাঁহার পড়ার বস্তু ছিল। তাঁহার শেষ অর্ডারী বই যখন য়ুরোপ হইতে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন তিনি এই সংসারের বাঁধন কাটাইয়া পরপারে চলিয়া গিয়াছেন।

১৯০৩ সালে তাঁহার সত্তর বছর পূর্ণ হইল। এই বছর তাঁহার স্থাগ্য পুত্র পিতার জন্ম-উৎসবের অনুষ্ঠান করেন। ইহার পর মাত্র বছর খানেক তিনি বাঁচিয়া ছিলেন। ভগবদ্ধক্ত মহেজ্ঞলাল বুঝিয়াছিলেন, তাঁহার দিন শেষ হইয়া আসিয়াছে। মৃত্যুর পূর্বে আপন মনে গান রচিত করিয়া গুন্ গুন্ করিয়া গাইতেন, সেই রোগ-যন্ত্রণার মধ্যেও ঈশ্বরের সানিধ্য লাভ করিতেন। ১৯০৪ সালের ২৩শে ফ্রেক্রয়ারী প্রাতঃকালে মহেজ্ঞলাল ইহধাম ত্যাগ করিলেন।

শান্ত্রীমহাশয়ের ভাষাতেই এই পুণ্যজীবনী আরম্ভ করিয়াছিলাম, দেই সাধু পুরুষের অমর বাণী উচ্চারণ করিয়াই ইহা সমাপ্ত করিলাম।—

"বঙ্গদেশকে যত লোক লোক-চক্ষে উঁচু করিয়া তুলিয়াছেন এবং শিক্ষিত বাঙালীগণের মধ্যে মনুয়াছের আকাজ্জা উদ্দীপ্ত করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে ডাক্তার মহেল্রলাল সরকার একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি। এরপ বিমল সত্যান্তরাগ অতি অল্প লোকের মনে দেখিতে পাওয়া যায়; এরপ সাহস ও দৃঢ়চিত্ততা অতি অল্প বাঙালীই দেখাইতে পারিয়াছে; এরপ জ্ঞানান্তরাগ এই বঙ্গদেশে ছর্লভ।"



আচার্য জগদীশচন্দ্র বস্থ



#### প্রাচ্যের যাহকর

ঘটনাটি হইয়াছিল সাতার বছর পূর্বে। তথন ইংরেজী ১৮৯৫ সাল। কলিকাতার টাউন হলে বক্তৃতা। বাঙ্লার লেফ্টেনান্ট গবর্নর স্থার উইলিয়াম মেকেঞ্জি স্বয়ং সভাপতির আসনে। সৌম্যদর্শন এক তরুণ বৈজ্ঞানিক অতি স্থললিত ভাষায় বক্তৃতা দিতেছেন। সম্মুখে তাঁহার যন্ত্রপাতি। উহার সাহায্যে এক নৃতন বৈজ্ঞানিক রহস্থের কথা বক্তার মুখ হইতে নিঃস্ত হইতেছিল। অমন বিস্ময়কর কথা তথনও পৃথিবীর কোন লোকে শোনে নাই। বক্তার ঘনকৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশ মৃত্ব বায়ুতে ঈষৎ ত্রলিতেছে। মুখে তাঁহার আত্মপ্রত্যয়ের অমান ব্যঞ্জনা ফুটিয়া উঠিয়াছে। লোকে উৎকর্ণ হইয়া শুনিতেছে। হঠাৎ একটা পিস্তলের আওয়াজ হইল, একটা লোহার গোলা নিক্ষিপ্ত হইল এবং বারুদন্তপ উড়িয়া গেল। সকলে সবিস্ময়ে দেখিল, এই তরুণ বৈজ্ঞানিকের উদ্ভাবিত যন্ত্রটি হইতে বিহুৎ-উর্মি উপাত হইয়াই এই কাণ্ড করিয়াছে। বিহুৎ-উর্মি সভাপতি মহোদয়ের বিশাল দেহ এবং ছুইটি রুদ্ধ কক্ষের হুর্ভেন্ত দেয়াল ভেদ করিয়া ৭৫ ফিট্ দূরের তৃতীয় কক্ষে এইরূপ বিষম তোলপাড় উপস্থিত করিয়াছে। এই অদ্ভুত ভৌতিক ব্যাপার দেখিয়া সকলে অবাক্ হইল। এইরূপে বিংশ শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার তারহীন বার্তাবহের মূল রহস্ত সর্বপ্রথম আমাদের এই বাংলাদেশের এক তরুণ বৈজ্ঞানিকের দ্বারা আবিষ্কৃত হইল। কিন্তু হায়, আমাদের কণ্ঠে সে যশোমাল্য পড়িল না! দেশবাসী অর্থসাহায্য ও উৎসাহ দান করিয়া এই তরুণ বৈজ্ঞানিকের পাশে দাঁড়াইল না। নইলে আজ সেই তরুণ বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র বেতার বার্তাবহের আবিক্ষারকরূপে জগতে আমাদের অক্ষয় কীর্তিস্তস্ত প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিতেন। সরকারের অনুৎসাহে ও বাঙালীর উদাসীনতায় আমাদের এক বিশ্বয়কর আবিজ্ঞিয়া হেলায় হেলায় পরের হাতে চলিয়া গেল। এ অনুশোচনার দীমা নাই।

ছই বংসর পরের কথা। তখন জগদীশচন্দ্র ইংলণ্ডে। ১৮৯৭ সালে তিনি লণ্ডনের প্রসিদ্ধ রয়্যাল ইন্ষ্টিটিউসনের শুক্রবাসরীয় বক্তৃতা দিবার জন্ম নিমন্ত্রিত হন। এই স্থানে বক্তৃতা দেওয়া অত্যস্ত সম্মানের চিহ্ন। রয়্যাল ইন্ষ্টিটিউসনের প্রবর্তক আদিগুরু ডেভি ( Davy ) ও ফ্যারাডের ( Faraday ) যন্ত্রপাতি এখানে স্যত্নে রক্ষিত হয়। শুক্রবার দিন তাহার প্রদর্শনী হয় এবং যদি সেখানে কেহ কোনো নৃতন-কিছু দেখাইতে চান তাহাও শুক্রবার দিন দেখানো হয়। যে স্থানে ডেভি ও ফ্যারাডে বক্তৃতা দিতেন, সেই হলে ও সেই টেবিলে এই তরুণ বাঙালী বক্তৃতা দিতে দাঁড়াইলেন। অন্তান্ত সভার রীতির মতন এই সভায় বক্তার পরিচয় দেওয়ার রীতি নাই, কারণ এখানে যিনি বক্তৃতা দেন তাঁহাকে সকলেই জানে। স্থতরাং ঘড়িতে ৯টা বাজিবামাত্র আচার্য বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। এক ঘণ্টা নীরবে সকলে বক্তৃতা শুনিলেন এবং বক্তৃতা-অন্তে সকলেই আচার্যকে ঘিরিয়া অভিবাদন করিলেন।' এই সময়ে জগদীশচন্দ্র যে নৃতন তথ্য প্রচার করিতেছিলেন, তাহা পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকদের নিকট এক বিস্ময়কর অভিনব ব্যাপার ছিল। এরপ অসমসাহসিক কথা তাঁহারা কোন দিন শোনেন নাই। উহার ফলে তাঁহাদের প্রচলিত মত ও বিশ্বাসের মূল একেবারে আল্গা হইবার উপক্রম হইল। সেই সময়ের একটি ঘটনা উল্লেখ করিতেছি। স্থার মাইকেল ফ্টার (Sir Michael Foster) তথনকার নামকরা বৈজ্ঞানিক। তিনি জগদীশচন্দ্রের বক্তৃতা শুনিতে শুনিতে বলিয়া উঠিলেন, "দেখুন বস্থ মহাশয়, এই যে আপনি বক্ররেখা এঁকেছেন, এতে নৃতন কি

আছে বলুন ত? এ তো আমরা গেল পঁচিশ বছর ধরেই জেনে আস্ছি।"

''আপনি এ-রেখাটি কিসের মনে করেন।"
"কেন, নিশ্চয়ই একটা প্রাণীর পেশীসঞ্চালনের সাড়া-লিপি।"
"ক্ষমা কর্বেন, এটা ধাতব টিনের সাড়া-লিপি।"
ফিপ্তার সাহেব লাফ দিয়া উঠিয়া বলিলেন—

"কি বল্লেন ? টিন ? আপনি কি টিনের কথা বল্লেন ?" তারপর জগদীশচন্দ্র যখন সব-কিছু বুঝাইয়া বলিলেন, তখন সেই বর্ষীয়ান বৈজ্ঞানিক বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া গেলেন।

আচার্য তখন মৃক বৃক্ষ-জীবন ও মুখর প্রাণি-জীবন যে একই নিয়মে পরিচালিত, তাহাই প্রমাণ করিতেছিলেন। যে উত্তেজনায় প্রাণী যেরপ সাড়া দেয়, বৃক্ষও সেই উত্তেজনায় সেইরপ সাড়া দেয়, এমন কি জড় ধাতব পদার্থও সেইরপ সাড়া দেয়। উল্লিখিত বক্র-রেখা টিনের সাড়া-লিপি জ্ঞাপক। এই অচিস্তনীয় মহাসত্যের কথা এমন স্পর্ধার সহিত প্রত্যক্ষ পরীক্ষা সাহায্যে পশ্চিম জগতের সম্মুখে কেহ কোনদিন উপস্থিত করে নাই। পশ্চিমের পক্ষকেশ বৈজ্ঞানিক-মণ্ডলী এই অভিনব তথ্য শুনিয়া প্রথমতঃ নির্বাক্ বিশ্বয়ে আপ্লুত হইলেন এবং পরিশোষে নত মস্তকে এই নৃতন বাণীর জয়বার্তা ঘোষণা করিলেন। বাঙ্লার এই দিশ্বিজয়ী বৈজ্ঞানিকের একনিষ্ঠ তপঃকাহিনী কর্ম-জগতে বাঙালী ছেলে-মেয়েদের অজেয় করিয়া তুলুক। জগদীশচন্দ্রের আবাল্য বন্ধু কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ আচার্যদেবের সপ্ততিতম জন্মতিথিতে যে মাঙ্গল্যের বাণী উদ্গীত করিয়াছেন, আমরা তাহাই পরম শ্রদ্ধাভরে উচ্চারণ করিয়া এই পুণ্যজ্ঞীবনী আরম্ভ করিতেছি—

"—ধন্য ধন্য ত্মি, ধন্য তব বন্ধু জন, ধন্য তব পুণ্য জন্মভূমি।"

### বাল্য জীবন

"জাতীয় উন্নতি সাধন করিতে হইলে প্রকৃত মনুমারলান্ত করিতে হইবে; দৃঢ় ও শক্তিসম্পন্ন হইতে হইবে; ভয়ের অতীত হইতে হইবে; সহস্র প্রতিকৃল অবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হইবে। অবিরাম চেষ্টা ও বিরুদ্ধ শক্তির সহিত যুদ্ধ করিয়া এবং মনের শক্তি বৃদ্ধি করিয়াই আমরা দেশের ও জগতের কল্যাণ সাধন করিতে পারিব। ধ্বংসনীল শরীর মৃত্তিকায় মিশিরা গেলেও জাতীয় আশা ও আকাজ্ঞা ধ্বংস হয় না। মানসিক শক্তির ধ্বংসই প্রকৃত মৃত্যু।"

—আচার্য জগদীশচন্দ্র

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ৩০শে নবেম্বর আচার্য জগদীশচন্দ্র জন্ম-গ্রহণ করেন। তাঁহাদের পৈতৃক নিবাস ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণার রাড়ীখাল গ্রামে। তাঁহার পিতা স্বর্গীয় ভগবানচন্দ্র বস্থু মহাশয় সে সময়ে ফরিদপুরের ডেপুটী ম্যাজিট্রেট্ ছিলেন। জগদীশচন্দ্রের বাল্যজীবন ফরিদপুর সহরেই অতিবাহিত হয়। ভগবানচন্দ্র বম্থু মহাশয়ের মত অমন উৎসাহী ও কর্মঠ লোক সেকালে কেন একালেও অত্যন্ত বিরল। জাঁতীয় উন্নতিমূলক কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যাদি নানা ব্যাপারে তিনি অগ্রণী ও পথ-প্রদর্শক ছিলেন। যদিও তাঁহার জীবনব্যাপী প্রচেষ্টা একটির পর একটি ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে, তবু এই ব্যর্থতাই জগদীশচন্দ্রের জীবনে এক মহাশিক্ষা প্রদান করিয়াছে। জীবনের প্রভাতে চোখের সামনে ব্যর্থতার এই নগ্রেরপ পরবর্তী কালে তাঁহাকে জীবনসংগ্রামে নির্ভাক করিয়া তুলিয়াছিল। আচার্য জগদীশ এই কথার উল্লেখ করিয়া উৎসাহবাণী প্রচার করিয়াছেন—

"ভয় করিতেছ যে, সমস্ত জীবন দিয়াও তোমার অভীষ্ট লাভ করিতে পারিবে না ? তোমার কি কিছুমাত্র সাহস নাই ? দ্যুত-ক্রীড়কও সাহসে ভর করিয়া জীবনের সমস্ত ধন পণ করিয়া পাশা নিক্ষেপ করে। তোমার জীবন কি এক মহাক্রীড়ার জন্ম ক্ষেপণ করিতে পার না ? হয় জয় কিংবা পরাজয়।

'ঘদিই বা পরাজিত হইলে, যদিই বা তোমার চেষ্টা বিফল হইল, তাহা হইলেই বা কি ? তবে এক বিফল জীবনের কথা শোন,— ইহা অর্ধ শতাব্দীর পূর্বের কথা। যাঁহার কথা বলিভেছি, তিনি অতদিন পূর্বেও দিব্যচকে দেখিয়াছিলেন যে, শিল্প বাণিজ্য ও কৃষি উদ্ধার না করিলে দেশের আর কোন উপায় নাই। কাপড়ের কল প্রথম স্থাপিত হয় তাহার জন্ম তিনি জীবনের প্রায় সমস্ত অর্জন দিয়াছিলেন। যাঁহারা প্রথম পথ-প্রদর্শক হন তাঁহাদের যে গতি হয়, তাঁহার তাহাই হইয়াছিল। বিবিধ নৃতন উল্পমে তিনি বহু ক্ষতিগ্রস্ত হন। কৃষকদের স্থবিধার জ্ন্ম তাঁহারই প্রয়ত্তে সর্ব-প্রথমে ফরিদপুরে লোন-অফিস হয়। এথানে তাঁহার সমস্ত স্বত্ পরকে দিয়াছিলেন। এখন তাহাতে শতগুণ লাভ হইতেছে। তাঁহারই প্রয়ে কৃষি ও শিল্পের উন্নতির জন্ম ফরিদপুরে মেলা স্থাপিত হয়। তিনিই আসামে স্বদেশী চা বাগান স্থাপন করেন। তাহাতেও তাঁহার অনেক ক্ষতি হইয়াছিল ; কিন্তু তাঁহার অংশিদারগণ এখন বহুগুণ লাভ করিতেছেন। তিনিই প্রথমে নিজ ব্যয়ে টেক্নিকেল স্কুল স্থাপন করেন, তাঁহার পরিচালনে সর্বস্বাস্ত হন। জীবনের শেষ ভাগে দেখিতে পাইলেন যে, তাঁহার সমস্ত জীবনের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। ব্যর্থ ? হয়ত একথা তাঁহার নিজ জীবনে প্রযুজ্য হইতে পারে, কিন্তু সেই ব্যর্থতার ফলে বহুজীবন সফল হইয়াছে। তাঁহার জীবন দেখিয়া শিখিয়াছিলাম যে, সার্থকতাই ক্ষুদ্র এবং বিফলতাই বৃহং। এইরূপে যখন ফল ও নিক্ষলতার মধ্যে প্রভেদ ভুলিতে শিখিলাম, তখন হইতেই আমার প্রকৃত শিক্ষা আরম্ভ হইল। যদি আমার জীবনে কোন সফলতা হইয়া থাকে, তবে তাহা নিক্ষলতার স্থির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁহারই নিকট আমার শিক্ষা ও मीका।"

ইহা হইতে ব্ঝিতে, পারা যায়, ভগবান্চন্দ্র বস্থু মহাশয় অক্তান্থ দশ জন ডেপুটার মত সাধারণ জীবন যাপন করিতেন না। তাঁহার চিন্তা-প্রণালী ও কর্ম-প্রণালী অনক্সসাধারণ ছিল। পিতার এই অনক্সসাধারণতায় ছেলের বাল্যশিক্ষারও নৃতনতর ব্যবস্থা হইল। জগদীশচন্দ্র এ বিষয়ে লিখিয়াছেন—"শৈশবকালে পিতৃদেব আমাকে বাঙ্লা স্কুলে প্রেরণ করেন। তখন সন্তানদিগকে ইংরেজী স্কুলে প্রেরণ আভিজাত্যের লক্ষণ বলিয়া গণ্য হইত। স্কুলে দক্ষিণ দিকে আমার পিতার মুসলমান চাপরাশীর পুত্র এবং বামদিকে এক ধীবর-পুত্র আমার সহচর ছিল। তাহাদের নিকট আমি পক্ষী ও জলজন্তুর বৃত্তান্ত স্তব্ধ হইয়া শুনিতাম। সন্তবতঃ, প্রকৃতির কার্য অনুসন্ধানে অনুরাগ এই সব ঘটনা হইতেই আমার মনে বদ্ধমূল হইয়াছিল।"

বাংলা স্কুলে পড়িবার সময় জগদীশচন্দ্রের একটি চমংকার সাথী জুটিয়াছিল। এ লোকটা ডাকাতি করিত। ধরা পড়িয়া বস্থ মহাশয়ের নিকট শাস্তি পায়। জেল ভোগ করিবার পর সেবরাবর ডেপুটীবাব্র নিকট আসিয়া হাজির হইল এবং বলিল, হুজুর আমাকে তো আর কেউ কাজ দিবে না। আপনিই আমাকে রাখুন। নইলে ছনিয়ায় আমার আর দাঁড়াবার চাঁই নাই। ভগবান্বাবু বলিলেন—বেশ, তুই আমার ছেলেকে দেখ্বি। রোজ ভাকে স্কুলে নিয়ে যাবি, আবার ছুটির পর নিয়ে আস্বি।

লোকটা এরপ আশ্রয় পাইয়া যেন বাঁচিয়া গেল। বালক জগদীশচন্দ্র প্রতাহ ইহারই কোলে-কাঁথে চড়িয়া স্কুলে যাতায়াত করিতেন। এই লোকটা পরে কিরপ বিশ্বাসী হইয়াছিল, তাহার একটি ঘটনা বলি। একবার ছুটীর সময় ভগবান্বাবু নৌকাযোগে সপরিবারে বাড়ী যাইতেছিলেন। নৌকা পদ্মা পাড়ি দিতেছেন। এমন সময় দেখা গেল, একখানি ডাকাতের নৌকা তাঁহাদের দিকে তাড়া করিয়া আসিতেছে। অমনি ভগবান্বাব্র এই ভৃত্যটি নৌকার

ছইএর উপর দাঁড়াইয়া উচ্চকণ্ঠে কি এক সঙ্কেতধ্বনি করিল— তৎক্ষণাৎ ডাকাতের নৌকা কোথায় সরিয়া পড়িল। সমস্ত পরিবারটি রক্ষা পাইল।

60

বালক জগদীশচন্দ্র ইহার নিকট কত রোমাঞ্চকর ডাকাতির গল্প শুনিতেন। এই সকল লাঠালাঠি ও মারামারির কাহিনী শুনিতে শুনিতে জগদীশচন্দ্রের শিশু-মনে যোদ্ধ্-বৃত্তি জাগ্রত করিয়া তুলিত। পরবর্তী কালে জগদীশচন্দ্রের জীবন-সংগ্রামে যে যোদ্ধ্বেশ দেখিতে পাই, তাহার উপকরণ বোধ হয় এই সময় হইতেই কিছু কিছু সঞ্চিত হইতেছিল।

ভগবান্বাবু ফরিদপুরে যে মেলা ও প্রদর্শনী প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, সেই উপলক্ষে অনেক যাত্রার দল আনা হইত। সে কয়দিন বালক জগদীশচন্দ্রের আমোদের সীমা ছিল না। সারা রাত্রি জাগিয়া যাত্রা দেখিতেন। বাল্যকালের সে স্মৃতি এখনও যেন জ্বলজ্বল করিয়া চোখে ভাসিতেছে। এই সকল যাত্রায় রামায়ণ ও মহাভারতের বীরদের কাহিনী জগদীশচন্দ্রের তরুণ মনে গভীর দাগ অন্ধিত করিয়াছিল। সবচেয়ে কর্ণের পৌরুষ জীবনটি তাঁহার অন্তরের মণিকোটায় রত্নাসন লাভ করিয়াছিল। কর্ণ সম্বন্ধে পরবর্তী কালে লিথিয়াছিলেন—"ভীয়ের দেবচরিত্রে আমরা অভিভূত হই, কিন্তু কর্ণের দোষগুণ মিশ্রিত অপরিপূর্ণ জীবনের সহিত আমাদের অনেকটা সহামুভূতি হয়। ঘটনাচক্রে যাহার জীবন পূর্ণ হইতে পারে নাই, যাহার জীবনে ক্ষুদ্রতা ও মহৎ ভাবের সংগ্রাম চিরপ্রজ্বলিত ছিল, যে এক সময়ে মানুষ হইয়াও দেবতা হইতে পারিত এবং যাহার পরাজয় জয় অপেক্ষাও মহত্তর, তাহার দিকে মন সহজেই আকৃষ্ট হয়।"

জগদীশচন্দ্রের মায়ের সম্বন্ধে তুই-একটি কথা এখানে বলিতেছি। তাঁহার মা অতিশয় উদারহৃদয়া, স্নেহশীলা ও নিষ্ঠাবতী রমণী ছিলেন। মায়ের কথা তিনি নিজেই লিখিয়াছেন—

"ছুটির পর যখন বয়স্তদের সঙ্গে আমি বাড়ী ফিরিতাম তখন

মাতা আমাদের আহার্য বন্টন করিয়া দিতেন। যদিও তিনি সেকেলে, এবং একান্ত নিষ্ঠাবতী ছিলেন, কিন্তু এই কার্যে যে তাঁহার নিষ্ঠার ব্যতিক্রম হয় তাহা কখনও মনে করিতেন না। ছেলেবেলায় সখ্যতা হেতু ছোট জাতি বলিয়া যে এক স্বতন্ত্র শ্রেণীর প্রাণী আছে এবং হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে এক সমস্তা আছে তাহা ব্রিতেও পারি নাঁই।"

বাংলা পাঠশালায় বাংলাশিক্ষা সমাগু হইলে ভগবান্বাবু জগদীশচন্দ্রকে কলিকাতায় ইংরাজী শিক্ষার জন্ম পাঠাইলেন। জগদীশচন্দ্র কলিকাতায় হেয়ার স্কুলে ভর্তি হইলেন। এই স্কুলে মাত্র তিনমাস পড়ার পর, তাঁহার পিতা তাঁহাকে ইংরেজীতে বিশেষ ভাবে শিক্ষিত করিবার জন্ম কলিকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলে ভর্তি করিয়া দিলেন। এই সময়ে ভগবান্বাবু বর্ধমানে অ্যাসিষ্টান্ট কমিশনার হইয়া গিয়াছেন। কাজেই জগদীশচন্দ্র কলিকাতার এক হোষ্টেলে থাকিয়া পড়াশুনা করিতেন। জগদীশচন্দ্র প্রথমে বেশ একটু মুস্কিলে পড়িয়াছিলেন। তিনি এ পর্যস্ত বাংলা স্কুলে পড়িয়াছেন, তাহাও আবার মফঃস্বলে। কাজেই নবাগত ছাত্রের পক্ষে যে হুর্গতি ঘটে, জগদীশচন্দ্রের ভাগ্যেও তাহাই জুটিয়াছিল। নয় বছরের এতটুকু বালক, এতকাল বাংলা পড়িয়া আসিয়াছে, কাজেই ইংরাজীনবিশ ছোক্রাদের সঙ্গে কোন কিছুতেই সহজে পারিয়া উঠিতেন না। কতদিন রীতিমত ঘুষাঘুষি হইয়া যাইত। একদিন বালক জগদীশচন্দ্রের হাতে ঘুষি খাইয়া একটি জ্যাঠাছেলে একেবারে কাবু হইয়া গেল। ইহার পর আর কেহ তাঁহাকে কোন দিন ঠাট্টা-টিট্কারী দেয় নাই।

ষোল বংসর বয়সে (১৮৭৫) জগদীশচন্দ্র প্রথম বিভাগে এণ্ট্রান্স পরীক্ষা পাশ করিয়া সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজে ভর্তি হইলেন। কলেজে পড়িবার সময় তিনি প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক ফাদার লেফণ্ট সাহেবের উপর অত্যস্ত অনুরক্ত হন এবং ইহারই শিক্ষাদানের ফলে তাঁহার বিজ্ঞানের উপর অত্যন্ত অনুরাগ জন্ম। ১৮৭৭ সালে দ্বিতীয় বিভাগে এফ্-এ পরীক্ষা পাশ করেন এবং ১৮৮০ সালে বি-এ (বিজ্ঞান-শাখা) পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন।

বি-এ পরীক্ষায় পাশ করিয়া জগদীশচন্দ্র উচ্চতর শিক্ষা লাভের জন্ম বিলাত যাইতে সঙ্কল্প করিলেন। তাহার ইচ্ছা ছিল, সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিয়া একটা জজ-ম্যাজিষ্ট্রেট হন। কিন্তু এ বিষয়ে তাহার পিতার সম্পূর্ণ অমত ছিল। তিনি ছেলেকে বিজ্ঞান শিক্ষার জন্ম বিলাতে পাঠাইবেন, এই ইচ্ছা করিয়াছিলেন, যাহাতে জগদীশচন্দ্র দেশে আসিয়া কৃষির উন্নতি সাধন করিতে পারেন।

এই সময়ে তাঁহার পিতার প্রায় সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হইতেছিল, এবং গুরু ঋণভার তাঁহার মাথায় চাপিতেছিল। কার্কেই একটা মোটা বেতনের চাকুরী করিয়া পিতৃঋণ শোধ করিবেন, এই আকাঙ্খায়ই জগদীশচন্দ্র সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিতে সন্ধর্ম করিয়াছেন।

বিলাত-যাত্রার পথে আর এক প্রতিবন্ধক দাঁড়াইলেন—জগদীশচন্দ্রের মাতা। যখন জগদীশচন্দ্রের সতের বছর বয়স, তখন তাঁহার দশম বর্ষীয় কনিষ্ঠ আতার মৃত্যু হয়। সেই শোকে মা তখনও মৃত্যুমান, আবার যদি জগদীশচন্দ্রও বিদেশে চলিয়া যান, তবে শোকার্তা মায়ের সান্ধনার বস্তু কোথায় মিলিবে ? মার অমতে কাজেই বিলাত যাত্রা স্থগিত রহিল।

এমন সময়ে একদিন রাত্রে জগদীশচন্তের শোবার ঘরে মা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ছেলের মস্তকটি নিজের কোলে লইয়া মা বলিতে লাগিলেন—ছাখ, আমি তোদের বিলাত যাবার কথা বড় একটা বুঝি না। তবে তোর যখন ইচ্ছা হয়েছে, তখন সে বাসনা পূরণ হোক্। আমি মন ঠিক করে ফেলেছি। যদিও তোর বাবার টাকা-কড়ি আর বড় কিছু নেই, তবু আমার অলঙ্কার আছে। নিজের কিছু টাকাও আছে। আমি চালিয়ে নেব। তুই ঘুরে আয়।

এই সময়ে জগদীশচন্দ্রের পিতা কাটোয়া হইতে পাবনায় বদলী হইয়া আসিয়াছেন।

মায়ের অনুমতি পাইয়া জগদীশচন্দ্র ডাক্তারি পড়িবার জন্ম বিলাত যাত্রা করিলেন। এই সময়ে তিনি বার বার কালাজ্বরে আক্রান্ত হইতেছিলেন। জাহাজেও একবার প্রবল জবে আক্রান্ত হন। একদিন তো অজ্ঞান হইয়া প্রায় যাইতে বিসয়াছিলেন। ষ্টীমারের যাত্রীরা বলাবলি করিতেছিল—বেচারার আর ইংলও দেখা হল না। যাহা হোক্, কিছুদিন মধ্যেই আরোগ্য লাভ করিলেন এবং লণ্ডনে পৌছিয়া ডাক্তারি পড়া আরম্ভ করিলেন। কিন্ত জর তাঁহাকে ছাড়িল না। বিশেষতঃ শব-ব্যবচ্ছেদের পৃতিগন্ধে তাহাকে বিষম কাবু করিয়া দিত—উহার ফলে প্রবলবেগে জর আসিত। যখন এইরূপ অবস্থা, তখন তিনি লণ্ডনের ডাক্তারি পড়া ছাড়িয়া দিলেন এবং কেম্ব্রিজে যাইয়া বিজ্ঞান-বিভাগে ভর্তি হইলেন। ১৮৮১ সালের জানুয়ারী মাসে কেম্ব্রিজে ভর্তি হইলেন। দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে যখন তিনি পড়িতেছিলেন, সেই সময়েই তিনি বিশেষভাবে পদার্থবিতা, রসায়ন শাস্ত্র ও উদ্ভিদ্বিতার প্রতি দৃষ্টি দেন। এই সময়কার অধ্যাপকদিগের মধ্যে মাইকেল ফণ্টর ভাইন্স, ফুান্সিস ভারউইন ও লর্ড রালে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহাদের প্রভাব জগদীশচন্দ্রের তরুণ মনে অনেকখানি বিস্তৃত হইয়াছিল এবং পরবর্তী জীবনেও ইহারা এই তরুণ বাঙালী ছাত্রের আবিদ্রিয়া সহামুভূতির চোখেই দেখিয়াছেন। চারি বৎসর অধ্যয়ন করিবার পর জগদীশচন্দ্র কেম্ব্রিজ বিশ্ববিচ্ঠালয় হইতে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে 'ট্রাইপস্' ( Tripos ) এবং এই সময়েই লণ্ডন বিশ্ববিভালয় হইতে বি-এসসি উপাধি লাভ করিয়া স্বদেশে যাত্রা করিলেন।

#### সাধনা ও সংগ্রাম

"মনে আছে একদা যেদিন
আসন প্রচন্থ তব, অপ্রচ্জার অন্ধকারে দীন,
ঈর্বা-কটকিত পথে চলেছিলে ব্যথিত চরণে,
ক্ষুত্র শক্রতার সাথে প্রতিক্ষণে অকারণ রণে
হয়েছ পীড়িত প্রাপ্ত। সে ছঃথই তোমার পাথের,
সে অগ্নি জেলেছে যাত্রাদীপ, অবজ্ঞা দিয়েছে প্রের,
পেয়েছ সম্বল তব আপনার গভীর অন্তরে।"

--- त्रवीत्मनाथ ।

ইংলণ্ড হইতে ফিরিয়া আসিয়া ভারতের মাটিতে পদার্পণ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই জগদীশচন্দ্রের প্রকৃত কর্মজীবন আরম্ভ হইল। তাঁহার কর্মজীবন সংগ্রাম ও সংঘর্ষের ঘাত-প্রতিঘাতে ক্ষত-বিক্ষত রক্তায়িত হইয়াছে, কিন্তু মান হয় নাই।

ইংলণ্ডের তৎকালীন প্রসিদ্ধ অর্থনীতিজ্ঞ পণ্ডিত ফসেট্ সাহেবের
সঙ্গে জগদীশচন্দ্রের জ্যেষ্ঠভগ্নীপতি স্বর্গীয় ব্যারিষ্টার আনন্দমোহন
বস্থু মহাশয়ের ঘনিষ্ঠতা ছিল। ফসেট্ সাহেবের একখানি পরিচয়পত্র লইয়া জগদীশচন্দ্র ভারতের তৎকালীন বড়লাট লর্ড রিপনের
সঙ্গে দেখা করিলেন। লর্ড রিপন বঙ্গীয় গভর্নমেন্টকে লিখিলেন,
জগদীশচন্দ্রকে যেন চাকুরী দেওয়া হয়। শ্বেতাঙ্গ রাজকর্মচারীরা
কৃষ্ণকায়দের অযোগ্যতা সম্বন্ধে চিরদিনই পঞ্চমুখ। ভারতের
লোকে উচ্চ বিজ্ঞান-চর্চাদ্রারা রাজ-সরকারে যে উচ্চতর পদ লাভ
করিতে সক্ষম হইতে পারে, তাঁহাদের এ ধারণা ও বিশ্বাস ছিল না।
জগদীশচন্দ্রের নিয়োগ লইয়া এই জন্ম বঙ্গীয় শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর
বিলম্ব করিতে লাগিলেন। অবশেষে লর্ড রিপনের নিকট হইতে
পুনরায় তাগিদ খাইয়া অগত্যা জগদীশচন্দ্রকে কলিকাতা প্রেসিডেংকা

কলেজে অস্থায়ী অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু এই পদে শ্বেতাক কর্মচারী যে মাহিনা পাইতেন, জগদীশচন্দ্রকে উহার ছই-তৃতীয়াংশ বেতন প্রদত্ত হইল। অধিকন্ত, এই পদ অস্থায়ী বলিয়া উক্ত বেতনেরও আবার অর্ধেক কাটিয়া দেওয়া হইল। ইহাতে স্বাধীনচেতা জগদীশচন্দ্রের আত্মসম্মানে অত্যস্ত আঘাত লাগিল। তিনি এই বৈষ্ম্য দূর করিয়া স্থায্য অধিকার দাবী করিয়া তীব্র প্রতিবাদ জানাইলেন। অবশেষে যখন দেখিলেন, সে প্রতিবাদে কোন ফল হইল না, তখন তিনি এক নৃতন "অসহযোগ" পন্থা অবলম্বন করিলেন। ভাঁহার বেতন বাবদ যে চেক্ দেওয়া হইত, তিনি তাহা গ্রহণ করা দূরে থাকুক স্পর্শও করিতেন না। সুদীর্ঘ তিন বংসর তিনি কপর্দকমাত্র না লইয়া কলেজে কাজ করিলেন। সেই সময়ে তাঁহার সহধর্মিণীর অসীম ত্যাগ ও ধৈর্যে সকল কষ্ট আর কন্ত মনে হইত না। এই সকল কারণে গভর্নমেণ্টের স্থুনজর হইতে তিনি বঞ্চিত হইলেন। কিন্তু ইহাতে ফল ভালই হইল। এই বাঙালী যুবকের তেজস্বিতায় ও কর্তব্যনিষ্ঠায় ব্যুরক্রেটিক শাসন্যস্ত্রের পরাজয় ঘটিল। তিন বংসর পরে জগদীশচন্দ্রকে উপযুক্ত বেতনে স্থায়ী করা হইল এবং উক্ত তিন বংসরের সম্পূর্ণ টাকা একযোগে তাঁকে দেওয়া হইল।

এই সময়ে ভগবান্বাব্র সবগুলি কারবারই নপ্ত ইইয়া গিয়াছে, কাঁধে তাঁহার গুরু ঋণভার চাপিয়া আছে। কাজেই জগদীশচন্দ্রের এই টাকাটা তাঁহার পিতৃঋণ পরিশোধে সাহায্য করিল। বাটীর সম্পত্তি ও মাতৃসম্পত্তি বিক্রয় করিয়া অনেক ঋণ শোধ হইল। বাকী যাহা ছিল তাহা পরবর্তী ছয় বছরের মধ্যে জগদীশচন্দ্র নিজ বেতন হইতে পরিশোধ করিয়া পিতৃঋণমুক্ত হইয়াছিলেন।

প্রেনিডেন্সী কলেজে জগদীশচন্দ্রকে সপ্তাহে ২৬ ঘণ্টা পড়াইতে হইত। এই স্থদীর্ঘ অধ্যাপনার পর তিনি লেবরেটরীতে যাইয়া বৈজ্ঞানিক আলোচনায় রত হইতেন। এইরূপ কঠোর তপস্থায় তাঁহার দিন চলিতেছিল। গভর্নমেন্ট তাঁহার বেতন ব্যতীত অস্থ কোন প্রকার সাহায্য করেন নাই যাহাতে তাঁহার স্বীয় বৈজ্ঞানিক গবেষণা স্বচ্ছল ভাবে চলিতে পারে। ইয়ুরোপ বা আমেরিকার কোন দেশে জগদীশচন্দ্রের মত বৈজ্ঞানিক জন্মগ্রহণ করিলে, সময় ও অর্থের অভাবের অভিযোগ শুনিতে হইত না। হায় রে ছর্ভাগা বাঙালী!

একটা কথা মনে পড়িয়া গেল। তখন জগদীশচন্দ্র বিলাতে।
ডাঃ ওয়ালার য়ুরোপের নামকরা বৈজ্ঞানিক। তাঁহার পরীক্ষাগার
দেখিয়া জগদীশচন্দ্র লিখিয়াছিলেন—

"Dr. Waller যিনি ভেকের চক্ষ্ লইয়া গবেষণা করিতেছেন, তাঁহার পরীক্ষাগার দেখিতে গিয়াছিলাম। সে সব দেখিয়া ঈধাজজিরিত হইয়াছি। তিনি স্বয়ং, ছইজন সহকর্মী (assistant—ইহাদের মধ্যে একজন Doctor of Science) এবং তাঁহার সহধর্মিণী, এই চারিজন প্রত্যুয় হইতে গভীর রাত্রি পর্যন্ত কার্য করিতেছেন। সেই পরীক্ষাগারের এক কোণে আহার্য দ্রব্য পড়িয়া রহিয়াছে, যেন আহারের সময় কার্যের বিরাম না হয়। আর সেই লেবরেটরীর বর্ণনা তোমাকে কি করিয়া দিব। সমস্ত সপ্তাহে ৫ ঘন্টা তাঁহাকে lecture দিতে হয়, তাহাই তাঁহার পক্ষে অসহ্য হইয়াছে। এজক্য কার্জ ছাড়িয়া দিবেন ভাবিতেছেন। সমস্ত সন্তাহে তাইরপ সম্পূর্ণতার সহিত কাজ চলিতেছে—আর আমার কার্জ্ব ভাবিয়া দেখে।"

১৮৯৪ সাল, ৩০শে নবেম্বর। জগদীশচন্দ্রের বয়স ৩৫ বৎসর
পূর্ণ হইল। এই পুণ্য জন্মতিথিতে বাঙ্লার এই তরুণ বৈজ্ঞানিক
পণ করিলেন, বিজ্ঞানের সাধনায় জীবন বলি দিবেন, জন্মভূমির
মুখ উজ্জ্বল করিবেন। এই সময়ে প্রেসিডেন্সী কলেজের লেবরেটরী
নিতান্ত সাধারণ রকম ছিল। গভর্নমেন্টও ইহার উন্নতির জন্ম

কোন চেন্তা করিলেন না। কাজেই, জগদীশচন্দ্র নানা অস্থবিধার মধ্য দিয়াই অগ্রসর হইতেছিলেন। কিন্তু তিনি দমিবার লোক ছিলেন না। তিনি দেশীয় কারিগর দারা নিজের তত্ত্বাবধানে অনেক স্থাম যন্ত্র প্রস্তুত করাইয়া কার্য চালাইতে লাগিলেন। যাহারা এদেশে গবেষণার উপযুক্ত লেবরেটরীর অভাবের অভিযোগ করিয়া থাকেন, তাহাদের প্রতি জগদীশচন্দ্র পরবর্তী কালে বলিয়াছেন—

"সর্বদা শুনিতে পাওয়া যায় যে আমাদের দেশে যথোচিত উপকরণবিশিষ্ট পরীক্ষাগারের অভাবে অনুসন্ধান অসম্ভব। একথা যদিও
অনেক পরিমাণে সতা, কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ সত্য নহে। যদি ইহাই
সত্য হইত তাহা হইলে অক্সদেশে যেখানে পরীক্ষাগার নির্মাণে কোটি
মুদ্রা ব্যয়িত হইয়াছে সেন্থান হইতে প্রতিদিন নৃতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত
হইত। কিন্তু সেরূপ সংবাদ শোনা যাইতেছে না! আমাদের অনেক
অস্থবিধা আছে, অনেক প্রতিবন্ধক আছে সত্য, কিন্তু পরের ঐশ্বর্যে
আমাদের স্বর্ধা করিয়া লাভ কি ? অবসাদ ঘুচাও। তুর্বলতা
পরিত্যাগ কর। মনে কর, আমরা যে অবস্থাতে পড়ি না কেন
সেই আমাদের প্রকৃষ্ট অবস্থা। ভারতই আমাদের কর্মভূমি,
এখানেই আমাদের কর্তব্য সমাধা করিতে হইবে। যে পৌরুষ
হারাইয়াছে সেই বৃথা পরিতাপ করে।"

এই সন্ধরের এক বছরের মধ্যেই জগদীশচন্দ্র তাঁহার মৌলিক গবেষণার বিবরণী বিলাতের প্রিসিদ্ধ রয়েল সোসাইটীতে প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং তাঁহারা বৈজ্ঞানিক গবেষণা স্বষ্ঠুরূপে পরিচালিত করিবার জন্ম জগদীশচন্দ্রকে বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। লণ্ডনের বিশ্ববিভালয় জগদীশচন্দ্রের আবিজ্ঞিয়ার জন্ম তাঁহাকে ডি-এস্-সি উপাধি প্রদান করিলেন। জগদীশচন্দ্রের প্রথম প্রচেষ্ঠা সফল হইল।

প্রথমে তিনি বৈহ্যতিক গবেষণাতেই রত ছিলেন। ১৮৯৫ সালে তাঁহার সর্বপ্রথম প্রবন্ধ 'বিহ্যুৎ-উৎপাদক ইথর-তরঙ্গের কম্পনের দিক্ পরিবর্তন (Refraction of Electric Rays)' এসিয়াটিক সোসাইটীর গৃহে পাঠ করেন। ইহার পর তাঁহার কয়েকটি প্রবন্ধ ইংলণ্ডের স্থপ্রসিদ্ধ 'ইলেকটি সিয়ান' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। রয়েল সোসাইটিতে যে প্রবন্ধ পাঠাইয়াছিলেন তাহার বিষয়-বস্তু ছিল—'পদার্থ-বিশেষের ভিতর দিয়া চলিবার সময় বৈত্যতিক রশার পথ পরিবর্তন নির্দ্ধারণ' (Determination of the indices of Refraction of various substances for Electric Rays)।

জগদীশচন্দ্রের জগৎ-খ্যাতি দেখিয়া ভারত-গভর্নমেণ্টও চুপ করিয়া থাকা ভাল মনে করিলেন না, উহা ভালও দেখায় না। কাজেই, আড়াই হাজার টাকা বছরে গবেষণার ব্যয়বাবদ বরাদ হইল। বিলাতের রয়েল সোসাইটী সাহায্য না করিলে ভারত-সরকার জগদীশচন্দ্রকে এ সাহায্য করিতেন কিনা, সে বিষয়ে অনেকেই সন্দিশ্ধ।

এই সময়ে জগদীশচন্দ্র বিনাতারে টেলিগ্রাফ যন্ত্রের উদ্ভাবনে বিত হইয়াছিলেন। তাঁহার সাফল্যের কথা এই পুঁথির প্রথমেই বিলিতেছি। এই সময়ে পৃথিবীর তিন কোণে তিনটি লোক এই বিষয় লইয়া মন্তিক্ষ আলোড়িত করিতেছিলেন—আমেরিকায় লজ্, ইটালীতে মার্কনী ও ভারতবর্ষে জগদীশচন্দ্র। জগদীশচন্দ্রই ইহাদের মধ্যে সর্বপ্রথম এই বিশ্বয়কর আবিক্রিয়ার দ্বার উদ্যাটন করেন। তিনি তাঁহার ক্ষুদ্র যন্ত্রের সাহায্যে নিজ বাসা ও একমাইল দূরবর্তী কলেজের সঙ্গে বিনাতারে সক্ষেত আদান-প্রদানের ব্যবস্থা করিয়া তুলিয়াছিলেন। এমন সময়ে পশ্চিমের আহ্বান আসিল; কাজেই আরক্ষ কার্য অসমাপ্তই রহিয়া গেল। এ বিষয়ে জগদীশচন্দ্রের নিজের কথা একটু বলিতেছি। তিনি বিলাত হইতে লিখিয়াছিলেন—

"তোমাকে হয়ত পূর্বে লিখিয়াছি যে, বিখ্যাত ইলেক্ট্রিকাল কোম্পানী Messrs Muirhead & Co. আমার suggestions অবলম্বন করিয়া Wirelss telegraphy সম্বন্ধে অতি আশ্চর্য ফল লাভ করিয়াছেন। তাঁহারা আরও বলিয়াছেন যে, এতদিন পর্যন্ত তাঁহারা না বৃঝিয়া অন্ধকারে ঘুরিতেছিলেন; অনেক বিষয়ে বৃথা চেষ্টা করিয়া হতাশ্বাস হইয়াছিলেন, কিন্তু আমার থিওরি অনুসারে এখন ঠিক পথে যাইয়া অনেক উন্নতিলাভ করিতে পারিয়াছেন। আমি আর একটি নৃতন paper লিখিয়াছি, তাহাতে practical wireless telegraphyর অনেক প্রকার স্থবিধা হইবে মনে হয়। Dr. Muirhead আমাকে নৃতন আবিষ্কারগুলি গোপন রাখিতে অনুরোধ করিতেছেন; কিন্তু আমার এখানে সময় অল্প, আমার আরও অনেক কাজ করিতে হইবে। একবার যদি অর্থকরী বিভার দিকে আকৃষ্ট হই, তাহা হইলে আর কিছু করিতে পারিব না।

"একজন অতি বিখ্যাত টেলিগ্রাফ কোম্পানীর ক্রোড়পতি মালিক (proprietor) একদিন টেলিগ্রাফ করিয়া জানাইলেন, দেখা করিবার বিশেষ দরকার। আমি লিখিলাম, সময় নাই। তার উত্তর পাইলাম, "আমি নিজেই আসিতেছি।" অল্লক্ষণ মধ্যেই স্বয়ং উপস্থিত, হাতে patent form। আমাকে বিশেষ অমুরোধ করিলেন, আপনি যেন বক্তৃতায় সব কথা খুলিয়া বলিবেন না। There is money in it. Let me take out a patent for you. You do not know what money you are throwing away." ইত্যাদি। অবশ্য, "I will only take half share in the profit—I will finance it" ইত্যাদি। এই ক্রোড়পতি আরো কিছু লাভ করিবার জন্য আমার নিকট ভিক্সকের ন্যায় আসিয়াছে। বন্ধু, তুমি যদি এদেশের টাকার উপর মায়া দেখিতে—টাকা—টাকা—কি ভয়ানক সর্বগ্রাসী লোভ। আমি যদি এই যাঁতাকলে একবার পড়ি, তাহা হইলে উদ্ধার নাই। দেখ, আমি যে কাজ লইয়া আছি, তাহা বাণিজ্যের লাভালাভের

উপরে মনে করি না। আমার জীবনের দিন কমিয়া আসিতেছে, আমার যাহা বলিবার তাহাও সময় পাই না, আমি অসমত হইলাম। কিন্তু সেদিন আমার বক্তৃতা শুনিতে অনেক টেলিগ্রাফ কোম্পানীর লোক আসিয়াছিল; তাহারা পারিলে আমার সম্মুখ হইতেই আমার কল লইয়া প্রস্থান করিত। আমার টেবিলে assistantএর জন্ম হাতে লেখা নোট ছিল, তাহা অদৃশ্য হইল।"

আর একখানি চিঠিতে লিখিয়াছিলেন—

"এখানকার আর এক Wireless Telegraphyর লোকেরা আমার প্রথামত কল প্রস্তুত করিয়া আশাতীত ফল পাইয়া আমাকে এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে বিশেষ অনুরোধ করিতেছে।"

"আমার ইষ্টাকাজ্জী এদেশীয় বন্ধুগণ আমার নৃতন কয়েকটি আবিদ্রিয়া আমার স্বার্থের জন্ম কিয়দিন অপ্রকাশিত রাখিতে পরামর্শ দিতেছেন; আমাকে যেন কোন ছর্দিনে কেবল গভর্নমেন্টের মুখাপেক্ষী না হইতে হয়। কিন্তু, আমি এইরপ রুজজীবন লইয়া কাজ করিতে পারি না। Romeএ International Congress on Wireless Telegraphy হইতে অনুরোধ-পত্র আসিয়াছে, তাহাতে লিখিয়াছেন,—'আপনার কার্য হইতে অনেক উন্নতি আশা করি, আপনার উপদেশ ও নৃতন আবিদ্রিয়াতত্ত্ব জানাইয়া উন্নতি বর্ধন করিবেন।' আমাকে বন্ধন হইতে মুক্ত কর। আমি জীবনের বাকী কয়দিন যেন উন্মুক্ত প্রাণে কার্য করিতে পারি।"

জগদীশচন্দ্রের একজন আমেরিকান বন্ধু তাঁহার এই প্রকার অসংসারী ভাবে বিরক্ত হইয়া তাঁহারই আবিচ্ছিয়া নিজ নামে 'পেটেন্ট' করিয়া লইলেন। জগদীশচন্দ্র উহার প্রতিবাদ করিলেন না, তাঁহার পেটেন্ট লইবার অধিকার ও সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেল। 'প্রবাসীর' প্রবীণ সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই কথা উল্লেখ করিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন—

"বে-তার টেলিগ্রাফের সম্ভাবনার কথা সর্বপ্রথমে তাঁহারই মনে উদিত হইয়াছিল, অথচ সহান্মভূতি ও অর্থাভাবে যে তাঁহার সেই গবেষণা পরিণতি প্রাপ্ত হইল না, এই কলঙ্ক চিরদিন বাঙ্লা দেশকে শীড়া দিবে।"

জগদীশচন্দ্রের মস্তিষ্ক যে আবিক্রিয়া সর্বপ্রথম উদ্ভাবন করিল, তাহার কৃতিত্ব লইয়া অন্যে নাম্যশ পাইল। নির্লোভ জগদীশচন্দ্র সংযত সাধকের মত জ্ঞানের ছ্য়ার উদ্ঘাটন করিয়া এক পাশে সরিয়া দাড়াইলেন। তাঁহার কর্মক্ষেত্র নৃতনতর জ্ঞানরাজ্যে বিস্তৃত হইতে লাগিল।

## সাধনা ও সংগ্রাম—বিদেশে

"বিজ্ঞান-লক্ষীর প্রিয় পশ্চিম মন্দিরে
দূর দিক্ষ্তীরে
হে বন্ধু গিয়েছ তুমি; জয়মাল্যখানি
দেখা হতে আনি
দীন হীনা জননীর লজ্জানত শিরে
পরায়েছ ধীরে।"

--- त्रवौक्तनाथ ।

যাহারা ভীক্ন তাহারাই বহু বার্থ সাধনা ও মৃত্যুভরে পরামুধ হইয়া থাকে। বীর পুরুষেরাই নিভীক চিত্তে মৃত্যু-ভরের অতীত হইতে সমর্থ হন।

—আচার্য জগদীশচন্দ্র।

এই সময়ে জগদীশচন্দ্র নিজের গবেষণাগুলি প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্ম য়ুরোপে যাওয়ার অত্যন্ত প্রয়োজন বোধ করিলেন। এই নিমিন্ত ১৮৯৬ সালে জগদীশচন্দ্র এক বছরের ছুটির জন্ম গভর্নমেন্টের নিকট আবেদন করিলেন। ইহা তাঁহার প্রাপ্য ছিল। বাংলার (লেফ্টেনান্ট) গভর্নরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন এবং গভর্নমেন্ট তাঁহাকে বৈজ্ঞানিক আলোচনার জন্ম য়ুরোপে পাঠাইতে পারেন কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন। গভর্নর স্পষ্ট জবাব দিলেন, এরপ নিছক শিক্ষা-বিষয়ক ডেপুটেশন্ গভর্নমেন্ট পাঠাইতে প্রন্তুত নয়। এমন কি ভারত-গভর্নমেন্টের শিক্ষা-পরিষদে এমন প্রস্তাবও গৃহীত হইয়াছে যে ভারতীয়গণ কখনও বিজ্ঞান-চর্চায় মনোযোগী হয় নাই। জগদীশচন্দ্র ইহাতে অত্যন্ত অপমানিত বোধ করিলেন এবং উত্তর দিলেন যে শিক্ষাপরিষদের এরপ উদাসীনতা কোন সভ্য গভর্নমেন্টের. পক্ষে মোটে শোভনীয় নয়। এই স্পষ্ট উক্তিতে গভর্নর জগদীশচন্দ্রের. উপর বেশ রুষ্টই হইলেন। কাজেই, আর কোন কথাবার্তা হইল

না। জগদীশচন্দ্র যখন ক্ষুণ্ণমনে দার্জিলিং ষ্টেশনে উপস্থিত— কলিকাতায় ফিরিবার জন্ম, সেই সময়ে ডিরেক্টরের চাপরাশীর নিকট একখানা চিঠি পাইলেন। গভর্নর তাঁহাকে বিলাভ পাঠাইবেন, স্বীকৃত হইয়াছেন।

জগদীশচন্দ্রের এই প্রথম বৈজ্ঞানিক অভিযানের কথা তাঁহার সহধর্মিণী অবলা বস্থু মহাশয়ার স্বলিখিত বিবরণটি হইতে এখানে তুলিয়া দিলাম।

"১৮৯৬ সালে আচার্য বস্থু মহাশয় অদৃশ্য আলোক সম্বন্ধে তাঁহার নৃতন আবিচ্ছিয়া বৈজ্ঞানিক-সমাজে প্রদর্শন করিবার জন্ম ব্রিটিশ এসোসিয়েশন্ কর্তৃ ক আহত হন। তাঁহার সঙ্গে আমিও যাই। এই আমার প্রথম ইয়োরোপ যাতা।

'বিলাতে পৌছিয়াই আচার্য লিভারপুলে সমবেত ব্রিটিশ এসোসিয়েশনের বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে বক্তৃতা দিতে নিমন্ত্রিত হন। বক্ততার দিন হলটি বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকদারা পূর্ণদেখিলাম। তাঁহাদের মধ্যে Sir J. J. Thomson (স্তর জে. জে. টমসন), Oliver Lodge ( অলিভার লজ ) ও Lord Kelvin ( লর্ড কেলভিন ) ছিলেন। আমি বাঙালীর মেয়ে সভয়ে উপরের গালোরিতে অন্যান্ত দর্শকরনের মধ্যে বসিলাম। এতকাল ত ভারতবাসী বিজ্ঞানে অক্ষম এই অপবাদ বহুকঠে বিঘোষিত হইয়াছে। আজ বাঙালী এই প্রথম বিজ্ঞান-সমরে বিশ্বের সন্মুথে যুঝিতে দণ্ডায়মান। ফল কি হইবে ভাবিয়া আশস্কায় আমার হৃদয় কাঁপিতেছিল, হাতপা ঠাণ্ডা হইয়া আসিতেছিল। তারপর যে কি হইল, সে-সম্বন্ধে আমার মনে স্পষ্ট কোন ছবি আজ আর নাই। তবে ঘন ঘন করতালি শুনিয়া বুঝিতে পারিলাম যে, পরাভব স্বীকার করিতে হয় নাই, বরং জয়ই হইয়াছে। দেখিলাম, একজন বৃদ্ধ লাঠিতে ভর করিয়া গ্যালারিতে উঠিয়া আমাকে অভিবাদন করিয়া আচার্যের সম্বন্ধে বহুবিধ প্রশংসা করিলেন। জানিতে পারিলাম, ইনিই বৈজ্ঞানিক

লর্ড কেলভিন। অলিভার লজ মহাশয়ও নানারপে আমাদের সম্বর্ধনা করিলেন। তাঁহারা হজনেই আচার্যকে ইংলণ্ডে থাকিয়া অধ্যাপক হইবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু ভারতবর্ষের হাওয়া ছাড়া তিনি কাজ করিতে অসমর্থ বলিয়া আচার্য তাঁহাদিগকে অসম্বতি জানাইলেন।

''ইংলণ্ডের বিজ্ঞানবিদ্দের মধ্যে একটা সাড়া পড়িয়া গেল, নানান্তানে সান্ধা ভোজনে নিমন্ত্রিত হইলাম। প্রসিদ্ধ রাসায়নিক ডাক্তার গ্ল্যাড ষ্টোনের বাডীতে এইরূপে নিমন্ত্রিত এক ভদ্রলোক ( যাঁহাকে ভারত-সচিব বিশেষজ্ঞ-স্বরূপে ভারতবর্ষে প্রেরণ করিয়া-ছিলেন ) পাৰ্শ্বস্থ বন্ধকে বলিতেছেন—"এই "চন্দ্ৰ বস্থু" লোকটি যাহার কথা আজকাল লোকে এত বলিতেছে সে কে হে ? ভারতীয় লোক আবার বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করিবে? অসম্ভব! তাহাদিগকে ছোট ছোট টেপ্ট টিউব দিয়া পরীক্ষা করাইয়া তাহার স্থানে বড় টেপ্ট টিউব দিলে আর তাহারা সেই পরীক্ষা করিতে পারে না !" পার্শ্বের লোকটি বিখ্যাত রাসায়নিক র্যাম্সে (Ramsay)। বলিলেন—"চুপ করো! তুমি কিছুই জানোনা, ভারতবাসী বহু শতাকীর সাধনাতে তাহাদের চিস্তাশক্তি এত প্রথর করিয়াছে যে চিন্তাশীলতায় তাহাদের সমকক্ষ হইতে আমাদের বহুদিন লাগিবে। আমাদের সৌভাগা যে ইহারা এ পর্যন্ত নিজের হাতে পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করে নাই। যথন শিখিবে তখন ব্রিটনের আধিপতা চলিয়া যাইবে। তবে এই "চন্দ্র বস্থু" দৈবক্রমে এরূপ সার্থকতা লাভ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার সিদ্ধিতে আমাদের ভয়ের কারণ নাই।"

ক্রমে গ্লাডণ্টোন পরিবারের সহিত আত্মীয়তা বাড়িয়া গেল, তাঁহাদের সুখ-ছঃখের কথা শুনিতে লাগিলাম। ডাক্তার গ্লাডণ্টোন বিপত্নীক ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা পিতার সেবার জন্য বিবাহ করেন নাই। ইংলণ্ডে এরপ অনেক দৃষ্টাস্ত দেখা যায়। কখনও কন্তা পিতার জন্ত, কখনও পুত্র মাতার জন্ত আজীবন কৌমার্যব্রত পালন করেন। বর্তমান বাঙালী রাসায়নিকদের গুরু Dounan সাহেব বিবাহ করেন নাই, মাতা কুমারী ভগ্নীদের লইয়াই তাঁহার পরিবার। বিবাহের কথা তুলিতেই হাসিয়া বলেন, এমন মা ও বোন থাকিতে আমার তত্বাবধান করিতে অন্ত কাহারো কি আবশ্যকতা? বিবাহ করার খাতিরেই বিবাহ করার ভক্ত ইহারা নহেন। আদর্শের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই তাঁহারা জীবনপথে অগ্রসর হন।

"ইহার পরে লগুনের প্রাসিদ্ধ রয়াল ইন্ষ্টিটিউসনের শুক্রবাসরীয় বক্তৃতা দিবার জন্ম আচার্য নিমন্ত্রিত হন। বক্তৃতা অন্তে Lord Raleigh (লর্ড রালে) বলিলেন যে এরূপ নির্ভুল পরীক্ষা কখনও হয় নাই। ছই একটি ভুল হইলে মনে হইত যেন জিনিষটা বাস্তব; এ যেন মায়াজাল।"

রয়্যাল ইনষ্টিটিউসনে বক্তৃতার কথা প্রথমেই বলিয়াছি। এই সকল বক্তৃতার ফলে ভারত-সচিব এত মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, আচার্য জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও পরীক্ষাদির স্থবিধার জন্ম তাঁহার ছুটি আরো তিন মাস বৃদ্ধি করিয়া দিলেন।

এই ছুটির শেষ ভাগে প্যারী ও বার্লিনের বৈজ্ঞানিক-মণ্ডলী জগদীশচন্দ্রকে আমন্ত্রণ করিলেন। সর্বত্রই বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকগণ তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া ও পরীক্ষা দেখিয়া খুব প্রশংসা করিলেন। জার্মানীর এক বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক অপর একজনকে (যিনি জগদীশ-চন্দ্রের আলোচ্য বিষয় লইয়া গবেষণা করিতেছিলেন) একদিন বলিতেছিলেন—'বোস্ তোমাদের জন্ম আর কিছুই রাখেন নাই। এখন থেকে নৃতন কিছু আরম্ভ কর।"

জগদীশচন্দ্র কিরপ অস্থবিধা ও অনুৎসাহের ভিতর দিয়া কাজ করিয়াছেন, তাহা বিলাতের একদল সহৃদয় বৈজ্ঞানিক বেশ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। বিশেষতঃ একটি ভাল রকম পরীক্ষাগারের



আচাৰ্য্য জগদীশ

লণ্ডন রয়াল ইন্ষ্টিটিউশনে যে টেবিলের সম্মুথে দাঁড়াইয়া ডেভি, ক্যারাডে প্রভৃতি জগদ্বিথ্যাত বৈজ্ঞানিকগণ বক্তৃতা করিয়াছিলেন, ১৮৯৮ সালে সেই টেবিলের সম্মুথে দাঁড়াইয়া নিজের আবিষ্কার সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতেছেন।



অভাবে জগদীশচন্দ্রের কার্য যে কত ব্যাহত হইয়াছে, তাহা তাহারা বেশ ব্বিতে পারিলেন এবং ইহা দ্রীকরণের জন্ম লর্ড কেলভিন প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণ ভারত-সচিবের নিকট এক মান-পত্র প্রদান করিলেন। ভারত-সচিব ১৮৯৭ মালের মে মাসে উহা ভারত-গভর্নমেণ্টের নিকট প্রেরণ করিলে তৎকালীন বড়লাট লর্ড এলগিন জগদীশচন্দ্রকে বলিলেন যে, তিনি এই প্রস্তাবে অত্যন্ত অন্তরক্ত ইত্যাদি। যাহা হউক্, তিনি এ বিষয়ে বঙ্গীয় গভর্নমেণ্টের সঙ্গে আলোচনা করিবেন। ইহার পর স্থদীর্ঘ ১৭ বছর কাটিয়া গেল। জগদীশচন্দ্রের ভাগ্যে ভাঙ্গা টেষ্টটিউবই রহিল। তারপর ১৯১৪ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজে একটি পূর্ণায়তন লেবরেটরী নির্মিত হইল। তথন আচার্যদেবের কলেজের কার্যকাল শেষ হইয়া আসিয়াছে।

বিলাতে অবস্থান কালে জগদীশচন্দ্রের মনে ভারতবর্ধে একটি
বিজ্ঞান-মন্দির প্রতিষ্ঠার সংকল্প জাগে। শ্রীযুক্তা অবলা বস্থ
মহাশয়াও লিখিয়াছেন—'এই রয়্যাল ইন্ষ্টিটিউশনের কার্য-পদ্ধতি
দেখিয়া তখন হইতেই আমাদের দেশে এরপ কোন স্থান করিবার
বাসনা আমার মনেও উদয় হইল এবং বস্থ-বিজ্ঞান-মন্দিরের স্থচনা
ও কল্পনা তখন হইতেই আরম্ভ হইল।' এই জন্ম আচার্য শ্রীয়
দৈনন্দিন বয়য়-বাহুলা কমাইয়া দিলেন এবং বিজ্ঞান-মন্দিরের ভিত্তি
স্থাপনের উপকরণ সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিলেন।

১৮৯৭ সালে আচার্য জগদীশচন্দ্র বিদেশ হইতে স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন।

বিজ্ঞান-আলোচনার স্থবিধা প্রদানের জন্ম জগদীশচন্দ্র বড়লাট লর্ড কার্জনকে লিখিয়াছিলেন। লর্ড কার্জন এ বিষয়ে মতামতের জন্ম ইংলণ্ডের চারিজন বৈজ্ঞানিকের নিকট লিখেন। তাঁহাদের মধ্যে গুইজন জগদীশচন্দ্রকে সাহায্য করিবার প্রস্তাব সমর্থন করেন। অপর গুই জন জগদীশচন্দ্রের প্রতি ইর্ষাপরায়ণ ও শক্রতাভাবাপন্ন ছিলেন। তাঁহারা অমত করিলেন। কার্জন তখন জগদীশচন্দ্রকে দি-আই-ই উপাধি দ্বারা সম্ভষ্ট করিবার প্রয়াস পাইলেন। কিন্তু বিজ্ঞানের সাধনা তো রাজ-উপাধিতে তুই হইবার নয়।

# সাধনা ও সংগ্রাম—বিদেশে দিতীয় অভিযান

''সমুথে অনেক আশা ও নৈরাণ্ডের কারণ আছে। দেশ ছাড়িয়া যাইতেছি বলিয়া অবসাদে মন আক্রান্ত।

"এ সময় অনেক কুদ্র কুদ্র ভাব চলিয়া যায়। কথনও মহীয়দী মাতৃ-দেবীর অনুজ্ঞা শুনিতে পাই। তাঁহার ভূতা পদ্ধুলি মন্তকে লইয়া ঘাত্রা করিবে। আপনারা আশিবিদি কর্ফন, ভূতা দেব কার্যনেবাবাক্যে দেবা করিতে পারে, তাঁহার কুদ্র শক্তি যেন বর্ধিত হয়।"

-- আচার্য জগদীশচন্দ্র

স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া জগদীশচক্র পুনরুগ্তমে কার্য আরম্ভ করিলেন এবং কতকগুলি নৃত্ন আবিকার করিলেন। এই সময়েই তাঁহার বিশ্ববিশ্রুত উদ্ভিদ্বিষয়ক আবিষ্ক্রিয়া উদ্ভাবিত হয়।

পূর্বেই বলিয়াছি, জগদীশচন্দ্র প্রথমে বিহ্যাৎসম্বন্ধীয় গবেষণাই করিতেন। কিন্তু কি করিয়া তিনি এই মৃক উদ্ভিদ্ জীবনের প্রতি আকৃষ্ট হইলেন সেই কথাই বলিতেছি।

তিনি লিখিয়াছেন—"তথন তারহীন সংবাদ ধরিবার কল নির্মাণ করিয়া পরীক্ষা করিতেছিলাম; দেখিলাম হঠাৎ কলের সাড়া কোন অজ্ঞাত কারণে বন্ধ হইয়া গেল। মানুষের লেখাভঙ্গী হইতে তাহার শারীরিক ছর্বলতা ও ক্লান্তি যেরূপ অনুমান করা যায়, কলের সাড়া-লিপিতে সেই একইরূপ চিহ্ন দেখিলাম। আরও আশ্চর্যের বিষয় এই য়ে, বিশ্রামের পর কলের ক্লান্তি দূর হইল এবং পুনরায় সাড়া দিতে লাগিল। উত্তেজক ঔষধ প্রয়োগে তাহার সাড়া একেবারে অন্তর্হিত হইল। যে সাড়া দিবার শক্তি, জীবনের এক প্রধান চিহ্ন বলিয়া গণ্য হইত, জড়েও তাহার ক্রিয়া দেখিতে পাইলাম।

উদ্ভিদে এই সব প্রক্রিয়া অধিকতররূপে পরিকূট দেখিলাম।"

সেই হইতে আমরণ এই মৃক প্রাণীই জগদীশচন্দ্রের জীবন-সঙ্গী ছিল।

১৯০০ সালের প্যারি প্রদর্শনী হইতে জগদীশচন্দ্রের নিকট নিমন্ত্রণ-পত্র আসে আন্তর্জাতিক পদার্থ-বিভাবিষয়ক সম্মেলনে যোগদান করিবার জন্ম। জগদীশচন্দ্র (লেফ্টেনান্ট) গভর্নরের নিকট আবেদন জানাইলেন। কিন্তু, এই ব্যাপার লইয়াও জগদীশচন্দ্রকে কম লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয় নাই। অপ্রীতিকর হইলেও আচার্যের নিজের চিঠিহইতে থানিকটা উদ্ধৃত করিতেছি। বিজ্ঞানের সাধনায় যাঁহারা তপস্বী সাজিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে এইরূপ ঝঞ্চাট কী যে ক্লেশকর ও তাঁহাদের বিজ্ঞান-চর্চার কত যে ক্ষতিকর তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই মর্মে মর্মে বৃঝিতে পারিবেন। জগদীশচন্দ্রের এই চিঠিগুলি হইতে তাঁহার অন্তর্গলাকের ব্যথা ও অঞ্চর পরিচয় পাই। বাহিরে যিনি ধীর, স্থির ও মৌন তপস্বী, ভিতরে তাঁহাকে যোদ্ধ্যবেশে কত যে সংগ্রাম ও বাধা-বিপত্তির মধ্য দিয়া যাইতে হইয়াছে, ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়। আবাল্যের বন্ধু রবীন্দ্রনাথের নিকট তিনি লিথিয়াছিলেন—

"আপনারা আমার প্যারি কংগ্রেসে যাওয়া উচিত বলিয়াছিলেন। তাঁহার (লেফ্টেনাণ্ট গভর্নরের) অনুগ্রহ দেখিয়া আমি সে কথা বলিলাম, আর যে নিমন্ত্রণ-পত্র আসিয়াছেসে কথা উল্লেখ করিলাম। লেফ্টেনাণ্ট গভর্নর বলিলেন যে তিনি যথাসাধ্য আমাকে সাহায্য করিবেন, তবে এ বিষয় ভারতসচিবের হাতে।

"গত সপ্তাহে আমার বিশেষ উৎসাহে গিয়াছিল, আর আজ কোন নৃতন experiment (পরীক্ষা) আশাতীতরূপে সম্পাদিত হইয়াছিল। সেই মুহূর্তেই ডিরেক্টরের নিকট হইতে পত্র পাইলাম যে—'I am informed you had an interview with the Lt. Governor and have asked to be deputed to Paris Exhibition, to attend a meeting of European scientists. May I ask you to inform me of the reasons for making your request to his Honour? এরপ ছরাশা করিবার reason (কারণ) কি, ইহার explanation (জবাব) কি দিতে হইবে জানি না।

"আমাদের কর্মফল অনেক এবং অনেক ছরাশা আমাদিগকে পদে পদে লাঞ্ছিত করে।"

ইহার চারিদিন পরে আর একথানি চিঠিতে লিখিতেছেন— "আজ ডিরেক্টার লিখিয়া পাঠাইয়াছেন যে তৃমি আমার চিঠি ভুল বুঝিয়াছ।

"তবে প্যারি যাইবার কথা উঠিলে দেখিলাম, পূর্ব ভাব অল্প অল্ল ফিরিয়া আসিতেছে। বলিলেন যে, ইহার পরে গেলে হয় না १ 'The only difficulty is that there is no one who can take up your work during your absence, the college will suffer', etc. আমি যে ইতিপূর্বে গিয়াছিলাম এবং তখনও কলেজ এক প্রকার চলিয়াছিল, একথা জানা থাকিতেও যখন আপত্তি করিলেন, তখন আমি আর কি করিব? তারপর বলিলেন ्य Send me you letter of invitation from Paris and I will send a report. বলিতে লজ্জিত হইতেছি যে সেই নিমন্ত্রণ-পত্র অনেকদিন আমার পকেটে থাকিয়া সম্ভবতঃ ধোপাবাড়ী গিয়াছে। অন্ততঃ আমি খুঁজিয়া পাইতেছি না। এরপ অবস্থা কিরূপ শোচনীয় মনে করিতে পারেন। আমি বলিলাম, 'যদি পাঁচ সপ্তাহ অপেক্ষা করিতে পারেন, তবে নূতন একথানি নিমন্ত্রণপত্র হাজির করিতে পারি। কিন্তু সেই চিঠি এখন না হইলে নাকি চলিবে না। যাওয়ার আর কোন সন্তাবনা দেখিতেছি না।"

যাহা হোক্, এইরূপ অবস্থায় তিন মাস কাটিয়া গেল। ১৯০০ সালের জুন মাসে ভারত-সচিবের মঞ্র টেলিগ্রাম আসিল। জুলাই মাসে জগদীশচন্দ্র প্যারি অভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং যথাসময়ে যাইয়া প্যারিতে পৌছিলেন।

প্যারির এই প্রদর্শনীতে স্বামী বিবেকানন্দ উপস্থিত ছিলেন।
সেই সময়ে তিনি লিথিয়াছিলেন—

"আজ ২৩শে অক্টোবর; কাল সন্ধ্যার সময় প্যারিস হতে বিদায়। এ বংসর এ প্যারিস সভ্যজগতের এক কেন্দ্র,—-এ বংসর মহাপ্রদর্শনী। নানা দিগ্দেশ-সমাগত সজ্জন-সঙ্গম। দেশদেশাস্তরের মনীযিগণ নিজ নিজ প্রতিভা প্রকাশে স্বদেশের মহিমা বিস্তার করছেন আজ এ প্যারিসে। এ মহাকেন্দ্রের ভেরীধ্বনি আজ যাঁর নাম উচ্চারণ করবে, সে তরঙ্গ সঙ্গে সঙ্গের স্বদেশকে সর্বজন সমক্ষে গৌরবান্বিত করবে। আর আমার জন্মভূমি—এ জার্মান, ফরাসী, ইংরাজ, ইতালী প্রভৃতির বুধমগুলীমণ্ডিত মহারাজধানীতে তুমি কোথায়, বঙ্গভূমি ? কে তোমার নাম নেয় ? কে তোমার অস্তির ঘোষণা করে ? সে বহুগৌরবর্ণ পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্য হতে এক যুবা যশস্বী বীরবঙ্গভূমির, আমাদের মাতৃভূমির নাম ঘোষণা করলেন,—সে বীর জগংপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডাক্তার জে. সি. বোস! একা, যুবা বাঙালী বৈছাতিক, আজ বিছাৎবেগে পাশ্চাতা মগুলীকে নিজের প্রতিভামহিমায় মুগ্ধ করিলেন—সে বিহ্যাৎসঞ্চার, মাতৃভূমির মৃতপ্রায় শরীরে নবজীবন তরঙ্গ সঞ্চার করলে! সমগ্র বৈহাতিক মণ্ডলীর শীর্ষস্থানীয় আজ-জগদীশ বস্থ-ভারতবাসী, বঙ্গবাসী! ধ্যু বীর! বস্থজ ও তাঁহার সতী, সাধ্বী, সর্বগুণসম্পন্না গেহিনী যে দেশে যান, সেথাই ভারতের মুখ উজ্জ্ল করেন—বাঙালীর গৌরববর্ধন করেন। ধন্য দম্পতি!"

প্যারি সম্মেলনে ভারতের যোগ্যতম প্রতিনিধি তাঁহার আবিক্রিয়া সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। তাঁহার বলিবার বিষয় ছিল— "জীব ও জড় পদার্থের উপর বৈত্যতিক সাড়ার একতা।" কথাটা জগদীশচন্দ্রের ভাষায়ই একটু পরিষ্কার করিয়া বলি। "প্রতিদিন এই যে অতি বৃহৎ উদ্ভিদ্জগৎ আমাদের চক্ষুর সম্মুখে প্রসারিত, ইহাদের জীবনের সহিত কি আমাদের জীবনের কোন সম্বন্ধ আছে? উদ্ভিদ্তত্ত্ব সম্বন্ধে অগ্রগণ্য পণ্ডিতেরা ইহাদের সঙ্গে কোন আত্মীয়তা স্বীকার করিতে চান না। বিখ্যাত বার্ডন সেণ্ডারসন বলেন যে, কেবল ছই চারি প্রকারের গাছ ছাড়া সাধারণ বৃক্ষ, বাহিরের আঘাত, দৃশ্যভাবে কিংবা বৈহ্যাতিক চাঞ্চল্যের দারা সাড়া দেয় না। আর লাজ্ক জাতীয় গাছ যদিও বৈহ্যাতিক সাড়া দেয় তবু সেই সাড়া জন্তুর সাড়া হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ফেফর প্রমুখ উদ্ভিদ্শান্তের অগ্রণী পণ্ডিতগণ একবাক্যে বলিয়াছেন যে, বৃক্ষ স্নায়ুহীন, আমাদের স্নায়ুস্ত্র যেরূপ বাহিরের বার্ডা বহন করিয়া আনে, উদ্ভিদে এরূপ কোন স্ত্র নাই।

"ইহা হইতে মনে হয়, পাশাপাশি যে প্রাণী ও উদ্ভিদ্জীবন প্রবাহিত হইতে দেখিতেছি, তাহা বিভিন্ন নিয়মে পরিচালিত উদ্ভিদ্ জীবনে বিবিধ সমস্থা অত্যস্ত হুরুহ—সেই হুরুহতা ভেদ করিবার জন্ম অতি সূক্ষদর্শী কোন কল এ পর্যস্ত আবিষ্কৃত হয় নাই।

কাজেই 'প্রাকৃত তত্ত্ব জানিতে হইলে কল্পনাকে ছাড়িয়া বৃক্ষকেই প্রাণ্ম করিতে হইবে, এবং কেবলমাত্র বৃক্ষের স্বহস্ত লিখিত বিবরণই সাক্ষ্যরূপে গ্রহণ করিতে হইবে।

"বৃক্ষের আভ্যন্তরিক পরিবর্তন আমরা কি করিয়া জানিব ? যদি কোন অবস্থা গুণে বৃক্ষ উত্তেজিত হয়, বা অন্য কোন কারণে বৃক্ষের অবসাদ উপস্থিত হয়, তবে এই সব ভিতরের অদৃশ্য পরিবর্তন আমরা বাহির হইতে কি করিয়া বৃঝিব ? তাহার একমাত্র উপায়—সকল প্রকার আঘাতে গাছ যে সাড়া দেয় তাহা কোন প্রকারে ধরিতে ও মাপিতে পারা।

"যদি গাছ তাহার লেখনীযন্ত্রের সাহায্যে তাহার বিবিধ সাড়া লিপিবদ্ধ করিত, তাহা হইলে বৃক্ষের প্রকৃত ইতিহাস সমুদ্ধার করা যাইত। "বৃক্ষের বিবিধ সাড়া লিপিবদ্ধ করিবার বিবিধ স্ক্ষাযন্ত্র নির্মাণ দশ বংসর পূর্বে কল্পনামাত্র ছিল, তাহা এই কয় বছরের চেন্তার পর কার্যে পরিণত হইয়ছে। এই বিবিধ কলের সাহায্যে বৃক্ষের বছবিধ সাড়া লিখিত হইবে; বৃক্ষের বৃদ্ধি মুহূর্তে মুহূর্তে নির্ণীত হইবে; তাহার স্বতঃস্পন্দন লিপিবদ্ধ হইবে এবং জীবন ও মৃত্যুরেখা তাহার আয়ু পরিমিত করিবে। এই কলের আশ্চর্য শক্তি সম্বদ্ধে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে ইহার সাহায্যে সময় গণনা এত স্ক্ষম হইবে যে এক সেকেণ্ডের সহস্র ভাগের এক ভাগ অনায়াসে নির্ণীত হইবে। যে কলের নির্মাণ অন্তান্থ্য সৌভাগ্যবান্ দেশেও অসম্ভব বলিয়া প্রতীয়ান হইয়াছে, সেই কল আমাদের দেশে আমাদেরই কারিকর দ্বারাই নির্মিত হইয়াছে। ইহার মনন ও গঠন সম্পূর্ণ আমাদের স্বদেশীয়।

"এইরূপ বহু প্রীক্ষার পর বৃক্ষ-জীবন ও মানবীয় জীবন যে একই নিয়মে প্রিচালিত তাহা প্রমাণ করিতে সমর্থ হইয়াছি।"

জগদীশচন্দ্রের উপরি-উক্ত বক্তব্য হইতেই গাছের সাড়া সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা হইবে।

প্যারি সম্মিলনের পরেই জগদীশচন্দ্র যে চিঠিখানা লিখিয়াছিলেন, তাহারই খানিকটা বলিতেছি।

"প্রথমতঃ, আমি দেরীতে পৌছিয়াছি এবং আমি যে বিষয় বলিব মনে করিয়াছিলাম, তাহা Royal Societyতে শেষ মুহূর্তে পৌছিয়াছিল, স্থতরাং তাহা publish এখনও হয় নাই। এজয় সে বিষয়ে বলিতে পারি কিনা জানিতাম না। সে যাহা হউক, একদিন কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট হঠাৎ আমাকে বলিবার জয় অয়য়রাধ করিলেন। আমি কিছু কিছু বলিয়াছিলাম। তাহাতে অনেকে অতিশয় আশ্চর্য হইলেন। তারপর কংগ্রেসের সেক্রেটারী (তিনি ইংরাজী জানেন) আমার নিকট আমার বিষয়টির পূর্ণ বিবরণ চাহিলেন, তিনি ফরাসী ভাষায় তর্জমা করিবেন। এই উপলক্ষে

তিনি আমার সহিত দেখা করিতে আদেন এবং আমার কাজ লইয়া আলোচনা করেন। এক ঘণ্টা পর হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন—But monsieur, this is very beautiful. তারপর আরো তিনদিন এ সম্বন্ধে আলোচনা হয় প্রত্যহই more & more excited—শেষদিন আর নিজকে সম্বরণ করিতে পারিলেন না। কংগ্রেসের অস্তান্ত সেক্রেটারী এবং প্রেসিডেন্টের নিকট অন্র্র্গল করাসী ভাষায় আমার কার্য সম্বন্ধে বলিতে লাগিলেন। পরিশেষে আমাকে বলিলেন যে, আপনার বিষয়টা অক্ষরে অক্ষরে নৃতন; এই theory প্রচার করিতে অন্ততঃ হ'বৎসর লাগিবে। সব একেবারে প্রচার করিবেন না—এত Surprise লোকে একবারে ধারণা করিতে পারিবে না।"

রুরোপীর জাতিগুলির বিজ্ঞান-চর্চায় কী উত্তম-উৎসাহ তাহা জগদীশচন্দ্রের চোখে ধরা পড়িয়াছিল, আর সেই সঙ্গে মনে পড়িয়াছিল তাঁহার নিরুত্তম কর্ম্মকুঠ দেশবাসীর কথা। তাঁহার সে কথাটুকু আমাদের ছেলেমেয়েদের নিকট বড়ই অমূল্য। তিনি লিখিয়াছিলেন—

"প্যারিসে যা যা দেখিলাম, ভাহাতে যেমন নৃতন বিজ্ঞানের প্রভাব দেখিয়া সুখী হইয়াছি, তেমনি দেশের কথা মনে করিয়া নিরুৎসাহ হইয়াছি। এই ভয়ানক জীবন-সংগ্রাম নির্মম বিরামহীন—এই সংগ্রামে যাহারা একটু পশ্চাতে পড়িয়া থাকে, ভাহারা একদিন নির্মূল হইবে। এখানে কি ব্যক্তা! একটি নৃতন আবিকার হইল, আর অমনি ভাহা কাজে লাগিল। যাহারা সর্বপ্রথম তাহার ব্যবহার শিখিল, ভাহারা অন্ত জাতিকে ব্যবসায়ে এবং manufactureএ পরাস্ত করিল। পৃথিবী ব্যাপিয়া এই সংগ্রাম অহোরাত্র চলিতেছে। নির্মম প্রকৃতি! আমাদের ন্যায় উত্তমহীন, অকর্মঠ জাতি আর কতকাল বাঁচিয়া থাকিবে ? এ সব মনে করিয়া মনের জালা সম্বরণ করা অসম্ভব। সম্মুখে আশার আলো দেখিলে

আচাৰ্য জগদীশ ৫৭

মনে উৎসাহ আসে, কিন্তু ব্যর্থ উন্নম লইয়া কে জীবন বহিতে পারে ?"

"এই গেল প্যারিসের পালা। তারপর লগুনে আসিয়াছি। এখানে একজন physiologist আমার কার্যের জনরব শুনিয়াই বলিলেন যে, কখনও হইতে পারে না। There is nothing common between the living & the nonliving। আর একজন বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে ৪ ঘটা কথা হইয়াছিল। প্রথম ঘটায় ভয়ানক বাদায়ুবাদ। তারপর কথা না বলিয়া কেবল শুনিতেছিলেন এবং ক্রমাগত বলিতেছিলেন, This is magic! This is magic! তারপর বলিলেন, এখন তাঁহার নিকট সমস্তই নৃতন, সমস্তই আলোক। আরও বলিলেন, এই সব সময়ে accepted হইবে; এখন অনেক বাধা আছে। আমার theory পূর্ব সংস্কারের সম্পূর্ণ বিরোধী, স্তুত্রাং কোন কোন physicists, কোন কোন chemists এবং অধিকাংশ physiologists আমার মতের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবেন। কোন কোন মহামান্ত বৈজ্ঞানিকের theory (মত), আমার মত গ্রাহ্য হইলে মিথ্যা হইবে।"

এই সময়ে জগদীশচন্দ্রকে বিষম সংগ্রাম সন্ধটের মধ্যদিয়া যাইতে হইয়াছে। একদিকে তাঁহার শরীরের গুরুতর পাঁড়া, অপরদিগকে যুরোপীয় বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকদের ষড়্যন্ত্র তাঁহারই বিরুদ্ধে। অত্যন্ত সাহস ও অসীম ধৈর্যের সহিত জগদীশচন্দ্র ইহাদের বিরুদ্ধে যুঝিয়াছেন। লগুনের ব্রিটিশ এসোসিয়েশনে একদিনের বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছিলেন—

"প্রো: লজ ( Prof. Lodge ) আমার theoryর ( মত )
প্রতিবাদ করিবার জন্ম বদ্ধ পরিকর হইয়া আসিয়াছিলেন—তাঁহার
বন্ধুরা উপস্থিত ছিলেন, অন্মদিকে আমার পরিচিত কেই ছিল না।
আমার theory বুঝাইতে হইলে অন্যন তিন ঘণ্টা আবশ্যক। অতি
কণ্টে এক ঘণ্টায় যতটুকু হয় তাহা ভাবিয়া গিয়াছিলাম। সেদিন

৮টি প্রবন্ধ ছিল, গড়ে ১৫ মিনিট করিয়া বলিতে দেওয়া হইবে, হঠাৎ এই সংবাদ শুনিলাম। ১৫ মিনিটে কি বলিব ?

"আমার প্রবন্ধের মুখবন্ধে ছই theory লইয়া বাদানুবাদ আর আমার সম্মুখেই লজ! কি করিব ?

"১৫ মিনিটের অধিক সময় নাই, কেবল কয়েকজন expertsকৈ (বিশেষজ্ঞকে) উপলক্ষ্য করিয়া বলিতেছিলাম। সকলেই লজএর মুখের দিকে তাকাইতেছিলেন, আমিও এক একবার দেখিতেছিলাম। জনবুলের মনের ভাব মুখে প্রকাশ পায় না। তবে যখন শেষ হইল, বহু প্রশংসাঞ্জনি শুনিলাম, প্রেসিডেণ্ট বলিলেন, কলিকাতার 'চল্রু ব্যু' আমাদের সকলেরই স্থপরিচিত ইত্যাদি। তারপর বলিলেন, যদি কাহারও কিছু প্রতিবাদ করিবার থাকে তবে এই সময়।

"না, প্রতিবাদ করিবার কিছুই নাই। তারপর লজ উঠিয়াও প্রশংসা করিলেন এবং বস্থ-জায়ার নিকট যাইয়া বলিলেন, "Let me heartily congratulate you on your husband's splendid work."

তাঁহার এই বক্তৃতায় লোকে এত মুগ্ধ হইয়াছিল যে, প্রদিন এক অধ্যাপক তাঁহাকে ইংলণ্ডে থাকিয়া বৈজ্ঞানিক গবেষণা করিতে এবং অধ্যাপনা করিবার জন্ম অনুরোধ জানাইলেন। কিন্তু জগদীশ চল্দের অন্তরের মূণি-কোঠায় দেশ-জননীর মান মুখচ্ছবি সর্বদা সজাগ ছিল। তাই এই অবস্থায় পড়িয়া তিনি তাঁহার বন্ধুকে লিখিয়াছিলেন—

"একদিকে আমার কাজের জন্ম অসীম পরিশ্রম ও অনুকূল অবস্থার প্রয়োজন। অন্মদিকে আমার সমস্ত মন প্রাণ ছঃখিনী মাতৃভূমির আকর্ষণ ছেদন করিতে পারে না। আমি কি করিব, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। আমার সমস্ত inspiration (অনুপ্রেরণার) এর মূলে আমার স্বদেশীয় লোকের স্নেহ। সেই স্নেহ-বন্ধন ছিন্ন হইলে আমার আর কি রহিল ?"

কাজেই, জগদীশচন্দ্র বিদেশে কোন চাকরী গ্রহণ করিতে পারিলেন না। য়ুরোপে গবেষণার স্থবিধার জন্ম তাঁহার ছুটি আরো ছুই বছর যাহাতে বাড়াইয়া দেওয়া হয়, সেই জন্ম ইণ্ডিয়া আফিসে আবেদন করিলেন। কিন্তু ভারত-সচিব ছুঃখ প্রকাশ করিয়া জবাব দিলেন এই বলিয়া যে, যদিও তাঁর scientific work is very important, yet the Secretary of State regrets ইত্যাদি। অগত্যা তিনি কম বেতনে ছুটি চাহিলেন। জগদীশচন্দ্র বড় ছঃখে লিখিয়াছিলেন—

"আমার মনও নানাকারণে দ্রিয়মাণ। Extension পাইলাম
না, ফার্লোর জন্ম আবেদন করিয়াছি, তাহাও পাই কিনা সন্দেহ।
এরপ অবস্থাতে কাজ ফেলিয়া গেলে যে, পুনরায় সূত্র ধরিতে
পারিব না, তাহা বিশেষরূপে বুঝিতেছি। আমার সমস্ত মন প্রাণ
দিয়া যে সব আলোক রেখা দেখিতেছি, তাহা একবার মুছিয়া গেলে
আর কখনও পাইব না। জার্মানী ও আমেরিকায় যাওয়ার বিশেষ
আবশ্যক ছিল, কিন্তু তাহা কি করিয়া হইবে জানি না।

"আমি এখন ভাবে আবিষ্ট হহয়া আছি। তাহা যদি কিছুদিনের জন্ম ছাড়িয়া দেই, তবে স্ত্র পুনরায় ধরিতে পারিব কিনা
ভয় হয়। এই দেখ, এইমাত্র একটি আশ্চর্য experiment (পরীক্ষা)
করিয়া আসিলাম। জন্ত এবং অজীবের মধ্যে ভয়ানক মস্ত একটা
ব্যবধান। তাই সেতু বাঁধিবার জন্ম উদ্ভিদের জীবন-স্পন্দন-রেখা
আছে কিনা তার চেষ্টা করিতেছিলাম। এইমাত্র অত্যাশ্চর্য
পরীক্ষার ফল পাইলাম—এক! এক! সব এক! উদ্ভিদ্কে মধ্যস্থলে দাঁড় করাইয়া আমি ছই দিকে আক্রমণ করিব—একই কল,
একই লিখিবার যন্ত্র—কেবল এই মাত্র উদ্ভিদ্, পর মুহুর্তে জীবী, পর
মুহুর্তে অজীবীকে রাখিয়া দেখাইব—একই হস্তলিপি! তুমি কি
ভাবিয়া দেখিয়াছ ইহার অস্ত কোখায় ? কত বিজ্ঞান একীভূত
হইবে ? বিষ প্রয়োগে কেন জীবনাস্ত হয় ? বিষ খাইয়াছে—

মরিয়াছে, সব গোলমাল চুকিয়া গেল। কিন্তু কেন মরিল? কি
মানবিক কলে চাবি পড়িল? কেন পড়িল, চাবি কি ঘুরাইয়া দেওয়া
যায় না? কেন যাবে না? এসব কথা ভাবিতে গেলে স্তম্ভিত
হইতে হয়। তোমার ডাক্রারী, তোমার ঔষধ-ব্যবহারের কিছু অর্থ
আছে? কেন থাকিবে না? অর্থ যদি বোঝা যায়, তবে এই সব
পরীক্ষা দ্বারা যাইবে। বন্ধু, আমি শত জীবনে ইহা চিন্তা করিতে
পারিব না—আমি সব দেখিতেছি—কেবল সময়াভাব। আমি কি
করিয়া এসব ফেলিয়া একদিনের জন্মও চলিয়া আসি।"

পরাধীন দেশের লোক বলিয়াই বিদেশী শাসনযন্ত্র এমন
নির্মমভাবে বৈজ্ঞানিক কার্যে বাধা দিয়াছেন। কোন স্বাধীন দেশে
জগদীশচন্ত্রের মত মনীবী জন্মগ্রহণ করিলে, সকল রকম স্থযোগস্থবিধা অ্যাচিতভাবে তাঁহার দারে আসিত। যাহা হোক্, 'বহু
কন্তে এক বংসরের ফালোঁ।' পাইলেন। কিন্তু তাহাতে তাহার
'বেতন যেরূপ ভাবে কাটা হইয়াছিল তাহাতে বিদেশে থাকিয়া
কাজ করা চুরুহ' হইয়া উঠিয়াছিল।

ইহার উপর পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকদের বিরুদ্ধাচরণ ও ষড়্যন্ত্র জগদীশচন্দ্রকে বিষম ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। সে ঘটনা তিনি বড় তুঃখেই লিখিয়াছিলেন। ঘটনাটি এই—

"Sanderson এবং Waller এই ছুই জন Physiologyর উচ্চ সিংহাসন অনেক কাল যাবৎ নির্বিবাদে অধিকার করিয়াছিলেন।

"আমি Royal Societyতে যখন বক্তৃতা করি, তাঁহাদিগকে দেখাই যে, যদি নির্জীব ও জন্তর Responsiveness এর একই আধার হয়, তাহা হইলে মধ্যবর্তী উদ্ভিদের responseও একই রকম হইবে। তাহাতে Burden Sanderson বলিয়া উঠিলেন, আমি উদ্ভিদ্ সম্বন্ধে সমস্ত জীবন অনুসন্ধান করিয়াছি, কেবল লজ্জাবতী লতা সাড়া দেয়। কিন্তু that ordinary plants should give electrical response is simply impossible. It cannot

be. আরও বলিলেন, Prof. Bose has applied physiological terms in describing his physical effects on metals. Though his paper is printed, yet we hope he will revise it and use physical terms and not use our physiological expressions in describing phenomena of dead matter.

"তাহার উত্তরে আমি বলিয়াছিলাম, Scientific terms কাহারও একচেটিয়া সম্পত্তি নহে; আর এই সব phenomena এক, স্থতরাং আমি একের মধ্যে বহুত্ব প্রচারের বিরোধী।

"ফল হইল যে, আমার সেই Paper প্রকাশ বন্ধ হইল। কয়জন Physiologistএর প্রাণপণ চেষ্টায় Conspiracy of silence হইল। কারণ, আমার এই থিয়োরী স্থির হইলে উক্ত বৈজ্ঞানিকদের theory একেবারে চুর্ণ হইয়া যায়।

"ইতিমধ্যে Linnean Societyর President Prof. Vinesএর সহিত আমার দৈবক্রমে দেখা হয়। Linnean Society, Biology সম্বন্ধে সর্বপ্রধান Society। তিনি উক্ত সভায় আমাকে বক্তৃতা করিবার জন্ম নিমন্ত্রণ করেন।

''সমবেত Physiologist-Biologist প্রমুখ বৈজ্ঞানিকমণ্ডলী, তাহার মধ্যে তোমার বন্ধু একাকী সেই প্রতিপক্ষ-কুলের সহিত সংগ্রামে নিযুক্ত! ১৫ মিনিটের মধ্যেই বুঝিতে পারিলাম যে, রণে জয় হইয়াছে। Bravo! Bravo। ইত্যাদি অনেক উৎসাহ বাক্য শুনিলাম। বক্তৃতার পর President তিনবার উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বিরুদ্ধে কাহারও কিছু বলিবার আছে কি? একেবারে নিরুত্তর।

স্থৃতরাং এতদিন পর আমার এই প্রথম সংগ্রামে কৃতকার্য হইয়াছি।" য়ুরোপীয় বৈজ্ঞানিকদের ঘূণিত পরশ্রীকাতরতা ও কুংসিত ষড়্যস্ত্রের কথা শ্রীযুক্তা অবলা বস্থ লিখিয়াছিলেন—

"আমরা দ্র হইতে ইয়োরোপকে সমৃদয় সদ্গুণের আধার বলিয়া মনে করি, কিন্তু ছই তিন বংসর ইহাদের সঙ্গে থাকিলে অভ্যন্তরের থবর যাহা পাওয়া যায়, আমাদের দেশ কোথায় পড়িয়া আছে। এখানে Scientific menদের মধ্যে যেরূপ intrigue এবং দ্বেষ, তাহা শুনিয়া অবাক্ হই।"

য়ুরোপীয় বৈজ্ঞানিকগণ যে স্বার্থ-সাধনের জন্ম কত নীচ হইতে পারেন, তাহা শুনিলে বাস্তবিকই অবাক্ হইতে হয়। জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে যে কী কুৎসিত ব্যবহার তাঁহারা করিয়াছেন, তাঁহার কাজে কত বাধা-বিপত্তি উপস্থিত করিয়াছেন, তাহারই চরম প্রকাশ ওয়ালার ও স্থাণ্ডারসন সাহেবের চক্রাস্ত। কিন্তু এই চক্রাস্ত করিয়াই যদি জগদীশচন্দ্রের প্রবন্ধ প্রকাশ বন্ধ রাখিয়া সন্তুষ্ট থাকিতেন, তাহা হইলেও বরং ভাল ছিল। কিন্তু ওয়ালার সাহেব সেই প্রবন্ধ চুরি করিয়া নিজ নামে ছাপিয়া প্রকাশ করিলেন। বড় ত্বংখে জগদীশচন্দ্র সেকথা লিখিয়াছেন—

"বন্ধু, তুমি আমার নিকট উপস্থিত হও। আমি কি কণ্টের ভিতর দিয়া যাইতেছি তুমি জানিবে না। তোমরা নিরাশ হইবে একথা মনে করিয়া আমি এখানে কিরূপ বাধা পাইতেছি তাহা জানাই নাই। তুমি মনেও করিতে পার না। এই যে Royal Societyতে গত বংসর মে মাসে Plant Response সম্বন্ধে লিখিয়াছিলাম, Waller ও Sanderson চক্রাস্ত করিয়া তাহার publication বন্ধ করিয়া দিলেন। আমার সেই আবিক্ষার চুরি করিয়া Waller গত নবেম্বর মাসে এক কাগজে বাহির করিয়াছেন। আমি এতদিন জানিতাম না। আমার Linnean Societyর paper ছাপা হইবার কথা যখন Councilএ উঠে, তখন Wallerএর বন্ধুরা তথায় আমার paper বন্ধ করিতে চেষ্টা করেন এই বলিয়া যে

Waller গত নবেম্বরে একথা publish করিয়াছেন। Council এর কথা confidential, স্থতরাং এসব চক্রান্ত আমি জ্ঞানিতাম না। আর Royal Societyর paper বাহিরে প্রচার হয় নাই, স্থতরাং প্রমাণাভাবও বটে! ভাগ্যক্রমে আমার Royal Instituteএর lectureএ একথা ছিল, এবং দৈবক্রমে Linnean Societyর সেক্রেটারীর কাছে আমার উক্ত কাগজ ছিল। অনেক ঝগড়ার পর শুনিতে পাইতেছি যে আমার কাগজ ছাপা হইবে।

"এতদিন এদেশের বিজ্ঞান-সভায় অনেক বিশ্বাস করিয়াছি—
তাহা দ্র করিয়া লাভ কি ? অধিক দিন থাকিতে পারিলে আমি
একাই ব্যুহ ভেদ করিতাম—কিন্তু আমার মন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।
আমি একবার কদিন ভারতের মৃত্তিকা স্পর্শ করিয়া জীবন পাইতে
চাই।"

১৯০২ সালের আগষ্ট মাসে জগদীশচন্দ্র স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

## **সদেশ ও সাহিত্য**

"আমাকে যদি শতবার জনগ্রহণ করিতে হইত, তাহা হইলে প্রত্যেক বার হিন্দুস্থানে জনগ্রহণ করিতাম।" — আচার্য জগদীশ

"যে হতভাগ্য আগনাকে স্বস্থান ও স্বদেশ হইতে বিচ্যুত করে, যে পর-অন্নে পালিত হয়, যে

আতীয় স্মৃতি ভূলিয়া যায়, সে হতভাগ্য কি শক্তি লইয়া বাঁচিয়া থাকিবে ? বিনাণ তাহার সম্মুধে,

স্বাচার্য জগদীশ

যুরোপের এই কলুষিত আবহাওয়ায় জগদীশচন্দ্রের চিত্ত সর্বদা ভারতের পবিত্র ও শাস্ত প্রতিচ্ছবির দিকে উনুথ হইয়া থাকিত। দেশপ্রেম শুধু রাজনীতি বা সমাজ-সেবাতেই আবদ্ধ নয়। জগদীশ-চন্দ্রের দেশপ্রেম তাই বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল। বিজ্ঞান-চর্চাদ্ধারা দেশকে জগতের সমক্ষে বড় করিবেন, ইহাই ছিল তাঁহার আবাল্যের সঙ্কল্প—জপ, তপ, আরাধনা। তাই দেখি বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্রের মর্মের অস্তত্বলে স্বদেশ-প্রীতির স্বচ্ছ্ কন্তুধারা নিরন্তর বহিয়া চলিয়াছে। এমন আত্মহারা হইয়া মাতৃরূপে দেশকে কয়জনে ভালবাসিতে পারে ? তাঁহার দেশপ্রেমে তরঙ্গায়িত উচ্ছ্বাস নাই, কিন্তু গভীরতা আছে।

যুরোপের দারে আঘাত খাইয়া তাঁহার স্বদেশ-প্রীতি জাগে নাই। উহা তাঁহার জীবনের চিরস্তন সম্পদ্। তবে যুরোপের নগ্ন স্বার্থান্ধতায় তাঁহার অনেকখানি ভুল ভাঙ্গিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাই তিনি বিলাত হইতে লিখিয়াছিলেন—

"আমি এতদিনে আমাদের জাতীয় মহত্ত বুঝিতে পারিতেছি। স্বদেশীয় আত্মন্তরি ও বিদেশীয় নিন্দুকের কথায় চক্ষে আবরণ পড়িয়াছিল—এখন উন্মৃক্ত চক্ষে যাহা প্রকৃত তাহাই দেখিতেছি।



'ভোমার প্রতিভাদীপ্ত চিত্ত মাঝে কহে আজি কথা, ভক্তর মর্ম্পের সাথে মানব মর্মের আত্মীয়তা।'



অঙ্কুরিত বীজের উপর পাথর চাপা দিলে, প্রস্তর চ্ণীকৃত হয়। সত্য ও জ্ঞানকে কেহ পরাভব করিতে পারে না।

"ছেলে-বেলা ইংরেজী শিক্ষার সহিত যে পাক পড়িয়াছিল, এতদিনে তাহা আন্তে আন্তে খুলিয়াছে, এখন স্বপ্রকৃতিস্থ হইয়া সব দেখিতে পাইয়া অনেক মোহ দূর হইয়াছে।"

বিলাতে অধ্যাপক ব্যাম্সে বলিয়াছেন, ভারতীয়দের দারা বিজ্ঞান-চর্চা সম্ভব নয়; "কাহার কাহার মনে হইতে পারে যে এখন হইতে ভারতে, নৃতন জ্ঞান-যুগ আরম্ভ হইল; কিন্তু একটি কোকিলের ধ্বনিতে বসস্তের আগমন মনে করা যুক্তিসঙ্গত নহে।" জগদীশচন্দ্র সেদিন স্পর্ধার সহিতই উত্তর দিয়াছিলেন—"আপনাদের আশঙ্কা করিবার কোন কারণ নাই, আমি নিশ্চয়ই বলিতেছি, শীঘ্রই ভারতের বিজ্ঞান-ক্ষেত্রে শত কোকিল বসস্তের আবির্ভাব ঘোষিত করিবে।"

এমন করিয়াই জগদীশচন্দ্র মাতৃভূমির মর্যাদা ও গৌরব রক্ষার জন্ম দণ্ডায়মান হইতেন। ভবিষ্যুৎ ভারতের সোনার স্বপ্ন তাঁহার মানস চক্ষে সর্বদা ভাসিয়া বেড়াইত। তিনি লিখিয়াছিলেন—

"আমি তোমাকে নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি যে আমাদের দেশে অন্ত দেশের সঙ্গে তুলনা করিলে তপস্বীর অভাব দেখা যাইবে না। আমাদের কি ভবিশ্বতে কিছুই আশা নাই। চিরকালই কি মাথা নোয়াইয়া থাকিতে হইবে ?"

"সচরাচর শুনিতে পাই হিন্দু স্বভাবতই সংসারবিমুখ, জীবন-সংগ্রাম হইতে পলাতক। একথা কি ঠিক ? হিন্দুরা কি সমস্ত জীবন-শক্তি দিয়া অভীষ্টের অনুসন্ধান করে নাই ? এত জ্ঞান আহরণ কি বিনা চেষ্টায় হইয়াছে ? শঙ্করাচার্যের বিজয়-যাত্রা কোন্ অংশে যুদ্ধ-যাত্রা অপেক্ষা কম ? এরপ শারীরিক ও মানসিক শক্তির চরম প্রয়োগ একালে কি দেখা যায় ?" পাশ্চাত্য দেশের সঙ্গে যথন তাঁহার বেশ ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটিয়া-ছিল, সেই সময় জগদীশচন্দ্র বড়ই আক্ষেপে লিখিয়াছিলেন—

"আমার সর্বাপেকা কোভ এই যে, আমাদের প্রকৃত গৌরব ভূলিয়া মিথা। আড়ম্বর লইয়া ভূলিয়া আছি। এখন এসম দেশ ভাল করিয়া দেখিয়াছি, এখন অনেক ব্ঝিতে পারি। অন্ত কোন্ দেশে সভ্যতা এতদ্র নিমন্তর পর্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছে? অন্ত কোন্ জাতি অনার্থকে আর্য করিতে পারিয়াছে? অন্ত কোথায় নিমন্তর পর্যন্ত পুণ্য এরূপ প্রসারিত হইয়াছে?"

তখন বস্থ-বিজ্ঞান-মন্দির প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প মাত্র জাগিয়াছে, সেই সময়ে লিখিয়াছিলেন—

"ইচ্ছা ছিল, ভারতবর্ষ হইতে এক নৃতন School of Workers হইতে সম্পূর্ণ নৃতন বিষয় প্রকাশিত হইবে। তাহা হইলে এক বিষয়ের কলঙ্ক চিরকালের জন্ম মুছিয়া যাইত।

"এই পরীক্ষাগার থাকিলে ভারতবর্ষকে পুণ্যক্ষেত্র করিতে পারিতাম। কেবল আমাদের দেশ হইতে আমার শিশু দ্বারা জগতে একটি সত্য সম্পূর্ণরূপে প্রচারিত হইত।"

এই সন্ধন্ন পরবর্তী কালে সফল হইয়াছে। বস্থ-বিজ্ঞান-মন্দিরের কথা পরে বলিতেছি।

ভারতবর্ষের জন্ম তাঁহার প্রাণ কিরূপ কাঁদিত, তাহার পরিচয় পাই এই কয়টি কথায়—

"আমার হৃদয়ের মূল ভারতবর্ষে। যদি সেখানে থাকিয়া কিছু করিতে পারি, তাহা হইলেই জীবন ধন্য হইবে। দেশে ফিরিয়া আসিলে যে সব বাঁধা পড়িবে, তাহা ব্ঝিতে পারিতেছি না। যদি আমার অভীষ্ট অপূর্ণ থাকিয়া যায়, তাহাও সহা করিব।

"তোমাদের স্নেহের প্রতিদান করিতে আমি অসমর্থ। আমি অনেক সময়ে একেবারে শ্রাস্ত ও অবসন্ন হইয়া পড়ি; কিন্তু তোমাদের জন্য আমি বিশ্রাম করিতে পাই না। আমাদের এরূপ বাঁধিয়াছ। তোমাদের পশ্চাতে আমি এক দীনা চীরবসন-পরিহিতা
মূর্তি সর্বদা দেখিতে পাই! তোমাদের সহিত আমি তাঁহার অঞ্লে
আশ্রয় লই।"

এই ছঃখিনী মাতৃভূমির মলিন ছবি জগদীশচন্দ্রের চোখে সর্বদা ভাসিয়া বেড়াইত। তাই তাঁহার মুখেই শোভা পায় এমন কথা—
"যে মৃত্তিকাতে আমাদের শরীর গঠিত হইয়াছে, সেই জন্মভূমির জন্য আমাদের দেহ মন পর্যবসিত হয়, ইহা ব্যতীত আর আমাদের করিবার নাই।"

"পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ—ইহার অর্থ বুঝিতে অনেক সময় লাগে। ভারতের কল্যাণ আমাদের হাতে, আমাদের জীবন দিয়া আমাদের আশা, আমাদের স্থ-ছঃখ আমরাই বহন করিব। মিথ্যা চাকচিক্যে যেন আমরা ভূলিয়া না যাই; যাহা প্রকৃত, যাহা কল্যাণকর তাহাই যেন আমাদের চির-সহচর হয়। বিদেশে যাহা উন্নতি বলে, তাহার ভিতর দেখিয়াছি। আমরা যেন কখনও মিথ্যা কথায় না ভূলি—'পুণ্য'ই আমাদের প্রধান লক্ষ্য। অস্তরে কিংবা বাহিরে প্রতারণা দ্বারা আমরা কখনও প্রকৃত ইষ্টলাভ করিব না।"

জগদীশচন্দ্রের এই কথা হইতেই বুঝিতে পারা যায়, তাঁহার স্বদেশপ্রীতি কত উন্নত, মহান্ ও উদার ছিল। যাহা-কিছু ভারতীয় তাহা তাঁহার প্রাণে এক নব আনন্দ দান করিত। তাই প্রাচীন ভারতীয় আদর্শের প্রতি দেখি তাঁহার অসীম শ্রদ্ধা। তিনি লিখিয়াছেন—

"সোভাগ্যক্রমে আমাদের জাতীয় জীবনে পুরাতনকাল হইতে যে এক ছাপ পড়িয়াছে তাহা কখনও মুছিয়া যাইবে না। তাহা হইতে আমরা প্রকৃত ও অপ্রকৃতের ভেদ বুঝিতে পারিব।"

"সেই চিরন্তর সত্য ভারতের প্রতি গহন ও গিরিগহ্বর হইতে আমাদিগকে আহ্বান করিতেছে।" জগদীশচন্দ্র আমাদের জাতির বর্তমান সমস্থাগুলি সম্বন্ধেও চিস্তা করিয়াছেন এবং কর্মপন্থা নির্দেশ করিয়াছেন। আজিকার দিনে অতি প্রয়োজনীয় শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও শিল্প-বাণিজ্য প্রভৃতি গঠনমূলক বিষয়গুলির প্রয়োজনীয়তা তিনি দেশের লোকের নিকট স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন। একটু বলি, শোন—

"আর এই যে সম্মৃথে ম্যালেরিয়াতে জনপদ নিমৃল হইতেছে।
বিবিধ সংক্রামক রোগ যেন দেশকে একেবারে বিধ্বস্ত করিতে
চলিল। স্কুল বৃদ্ধি অতি মন্থর গতিতে হইতেছে। এই সব
একেবারে অনিবার্য নয়, আমাদের অজ্ঞতা ও চেষ্টাহীনতার বিষময়
ফল। আমাদের সর্বুসাধারণে শিক্ষাবিস্তারের চিরস্তন প্রথা কথকতা
দ্বারা। পর্যটনশীল মেলা দেশের এক প্রান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া
অল্পদিনেই অন্ত প্রান্তে পোঁছিতে পারে। এই মেলায় স্বাস্থ্যরক্ষা
সম্বন্ধে ছায়াচিত্র-যোগে উপদেশ, স্বাস্থ্যকর ক্রীড়া-কোতৃক ও ব্যায়াম
প্রচলন, যাত্রা, কথকতা, গ্রামের শিল্পবস্তর সংগ্রহ, কৃষি-প্রদর্শন
ইত্যাদি গ্রামহিতকর বহুবিধ কার্য সহজেই সাধিত হইতে পারে।
আমাদের কলেজের ছাত্রগণও এই উপলক্ষে তাহাদের দেশ-পরিচর্যা
বৃত্তি কার্যে পরিণত করিতে পারেন।"

আমরা বিভা-বুদ্ধি সম্পন্ন হইয়াও কোন শিল্পকুশলী ব্যবসায়ী হইতে পারিলাম না, সে সম্বন্ধে জগদীশচন্দ্র বলিয়াছেন—

"জাপানে অবস্থান কালে দেখিলাম যে ভারতবাসী ছাত্রগণ তথাকার বিশ্ববিভালয়ের পরীক্ষায় উচ্চতর স্থান লাভ করিয়াছে। অথচ কার্যক্ষেত্রে ভারতবাসীর কোন স্থান নাই। জাপানী কিন্তু এ অবস্থাতেই সিদ্ধমনোরথ না হইয়া ক্ষান্ত হয় না। সে নিজের নিক্ষলতার কারণ অত্যের উপর অস্ত করে না। আমাদের ছরবস্থার প্রকৃত কারণ কি? কারণ এই যে চরিত্রে আমাদের বল নাই, 'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন' একথা আমরা মুখেই বলিয়া থাকি। আমি জানি যে আমার বন্ধুদের মধ্যে কেই স্বদেশী শিল্পের

জন্ম সর্বস্ব অর্পণ করিয়াছেন। বহুদিনের চেষ্টার পর তাঁহারা বৈজ্ঞানিক উপায়ে নানাবিধ ব্যবহার্য বস্তু উৎকৃষ্টরূপে প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তথাপি তাহাদের ব্যবসা যে স্থায়ী হইবে তাহার কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না! তাহার প্রকৃত কারণ এই যে, এ পর্যস্ত তাঁহারা একজন কর্মকৃশল ও কর্তব্যশীল পরিচালক দেখিতে পাইলেন না।

"কেরাণীবাবু শত শত পাওয়া যাইতেছে, তাহাদের কলমের ও মুখের জোর। বিদেশে দেখিয়াছি, ক্রোড়পতির পুত্রও ব্যবসা শিক্ষার সময় আফিসে সর্বাপেক্ষা নিম্নতম কার্য গ্রহণ করিয়া ক্রমে ক্রমে সেথানকার সমস্ত কার্য স্বহস্তে করিয়া সম্যক্ শিক্ষালাভ করে। আমাদের দেশে অল্পতেই লোকের মান ক্ষয় হয়।"

আমরা শ্রামের মর্যাদা শিখি নাই, তাই কর্মক্ষেত্রে আমাদের লাঞ্চনা, তুর্গতি ও পরাজয় পদে পদে। জগদীশচন্দ্র বলিয়াছেন, নিজকে আঘাত করিয়া জাগ্রত রাখিতে হটবে।

"স্বপ্নের দিন চলিয়া গিয়াছে। যদি বাঁচিতে চাও তবে কশাঘাত করিয়া নিজেকে জাগ্রত রাখ।"

আর এক কথা। "যদি ভারতকে সঞ্জীবিত রাখিতে চাও, তবে তাহার মানসিক ক্ষমতাকে অপ্রতিহত রাখিতে হইবে। ধ্বংসশীল শরীর মৃত্তিকায় মিশিয়া গেলেও জাতীয় আশা ও চিন্তা ধ্বংস হয় না। মানসিক শক্তির ধ্বংসই প্রকৃত মৃত্যু, তাহা একেবারে আশাহীন ও চিরন্তন।"

জাতির যাহারা মেরুদণ্ড সেই চাষী-মজুরের কথায় বলিয়াছেন—
"সমৃদ্ধিশালী নগর হইতে তোমাদের দৃষ্টি অপসারিত করিয়া তুঃস্থ পল্লীগ্রামে স্থাপন কর। সেখানে দেখিতে পাইবে পদ্ধে অর্ধনিমজ্জিত, অনশনক্লিষ্ঠ, রোগে শীর্ণ, অস্থিচর্মসার এই পতিত শ্রেণীরাই ধনধান্ত দারা সমগ্র জাতিকে পোষণ করিতেছে। অস্থিচূর্ণ
দ্বারা নাকি ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়। অস্থিচূর্ণের বোধশক্তি নাই।

কিন্তু যে জীবন্ত অস্থির কথা বলিলাম, তাহার মজ্জায় চির-বেদনা নিহিত আছে।"

মাতৃভাষার অনুরাগী জগদীশচক্র চিরদিনই। বাল্যকালে বাংলা পাঠশালায় পিতৃদত্ত শিক্ষাব্যবস্থার ফলে বাংলাভাষার উপর ভাঁহার একটা স্বাভাবিক অনুরক্তি জন্মিয়াছিল। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মাতৃ-ভূমির সহিত মাতৃভাষাও তাঁহার চিত্তে বরণীয় আসন পাইয়াছিল। তিনি তাঁহার গবেষণাগুলি প্রথমে বাংলাভাষাতেই প্রকাশ করিয়া-ছিলেন। কিন্তু বাঙালী তাহার মর্যাদা দিতে পারিল কৈ ? এমন কি বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদির নামগুলি পর্যস্ত তিনি সংস্কৃতমূলক স্বদেশী শব্দ দিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাতে জগদীশচক্রকে বড়ই মুস্কিলে পড়িতে হইয়াছিল। এই কথা উল্লেখ করিয়া তিনি লিখিয়াছিলেন—

"ইচ্ছা ছিল, কলের নাম ক্রেকোগ্রাফ্ না রাখিয়া 'বৃদ্ধিমান' রাখি। কিন্তু হইয়া উঠিল না। আমি প্রথম প্রথম আমার নৃতন কলগুলির সংস্কৃত নাম দিয়াছিলাম, যেমন 'কুঞ্চনমান' এবং 'শোষণমান'। স্বদেশী প্রচার করিতে যাইয়া অত্যন্ত বিপন্ন হইতে হইয়াছে। বলপূর্বক যেন নাম চালাইলাম, কিন্তু ফল হইল অন্তর্জাণ গতবারে আমেরিকা বিশ্ববিভালয়ের বক্তৃতার সময় তথাকার বিখ্যাত অধ্যাপক আমার কল 'কাঞ্চনম্যান' সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করিবার জন্ম অনুরোধ করিলেন। প্রথমে বৃধিতে পারি নাই, শোষে বৃধিলাম 'কুঞ্চনমান' 'কাঞ্চনম্যানে' রূপান্তরিত হইয়াছে।"

জগদীশচন্দ্র দীর্ঘকাল বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। এই সময়ে সাহিত্য-পরিষদের উন্নতি-কল্লে তিনি বহু চেষ্টা করেন। পরিষদের উপর তাঁহার দরদ ছিল। কি চোখে যে পরিষদ্কে তিনি দেখিতেন তাহা এই উজি হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইবে—

"আমাদের স্জন-শক্তিরই একটি চেষ্টা বাংলা সাহিত্য-পরিষদে আজ সফল মূর্তি ধারণ করিয়াছে। এই পরিষৎকে আমরা কেবলমাত্র একটি সভাস্থল বলিয়া গণ্য করিতে পারি না; ইহার ভিত্তি কলিকাতার কোন বিশেষ পথপার্শ্বে স্থাপিত হয় নাই, এবং ইহার অট্টালিকা ইষ্টক দিয়া প্রথিত নহে। অন্তর-দৃষ্টিতে দেখিলে দেখিতে পাইব, সাহিত্য-পরিষৎ সাধকের সম্মুখে দেবমন্দিররূপেই বিরাজমান। ইহার ভিত্তি সমস্ত বাংলা দেশের মর্মস্থলে স্থাপিত, এবং ইহার অট্টালিকা আমাদের জীবনস্তর দিয়া রচিত হইতেছে। এই মন্দিরে প্রবেশ করিবার সময় আমাদের ক্ষুক্ত আমিছের সর্বপ্রকার অশুচি আবরণ যেন আমরা বাহিরে পরিহার করিয়া আসি এবং আমাদের ছদয়-উভানের পবিত্রতম ফুল ও ফলগুলিকে যেন পৃজার উপহারস্বরূপ দেবচরণে নিবেদন করিতে পারি।"

১৯১১ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের ময়মনসিংহ অধিবেশনে জগদীশচন্দ্র সভাপতি পদে বৃত হইয়াছিলেন। উপরের উদ্ধৃতিটুকু তাঁহার অভিভাষণের শেষ কথা।

## বিদেশে বৈজ্ঞানিক অভিযান

"বৈজ্ঞানিক সভ্যকে অখনেবের যজ্ঞীয় অবের মত শক্ররাজ্যের মধ্যদিরা জয়ী করিয়া আনিতে না পারিলে যজ্ঞ সমাধা হয় না।" — আচার্য জগদীশচন্দ্র

একবার বিদেশ হইতে ফিরিয়া আসিয়া জগদীশচন্দ্র তাহার বিদেশ-যাত্রার মর্ম-কথা এই ভাবে ব্যক্ত করিয়াছিলেন—

"আমি যে সত্য-অবেষণ জীবনের সাধনা করিয়াছিলাম, তাহা লইয়া গৌরব করা কর্তব্য মনে করি নাই, তাহাকে জয়ী করাই আমার লক্ষ্য ছিল। আজিকার দিনে বৈজ্ঞানিক সত্যের বিরাট রণক্ষেত্র পশ্চিম দেশে প্রসারিত। পূর্বে যুদ্ধক্ষেত্র বাঙালীর যেরূপ ছুর্ণাম ছিল, বিজ্ঞানক্ষেত্রেও ভারতবাসীদের সেইরূপ নিন্দা ঘোষিত হইত। তাহার বিরুদ্ধে যুঝিতে যাইয়া আমি বারংবার প্রতিহত হইয়াছিলাম। মনে করিয়াছিলাম, এ জীবনে ব্যর্থতাই আমার সাধনার পরিণাম হইবে। কিন্তু ঘোরতর নিরাশার মধ্যেও আমি অভিত্রব স্বীকার করি নাই। তৃতীয় বার পশ্চিম-সমুদ্ধ পার হইলাম এবং বিধাতার বরে সার্থকতা লাভ করিতে পারিলাম। এই স্থদীর্ঘ পরিণামে যদি জয়মাল্য আহরণ করিয়া থাকি, তবে তাহা দেশ-লক্ষীর চরণেই নিবেদন করিতেছি।"

১৯০৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পুনরায় জগদীশচন্দ্র তাঁহার নৃতনতর আবিজ্ঞিয়াগুলি পাশ্চাত্য জগতে প্রচারের জন্ম য়ুরোপ যাত্রা করিলেন। য়ুরোপে ইহা তাঁহার তৃতীয় অভিযান। এইবার তিনি ইংলণ্ড হইতে আমেরিকাতেও গিয়াছিলেন। আমেরিকায় জগদীশচন্দ্রের আবিজ্ঞিয়া সমাদরের সহিত গৃহীত হইয়াছিল এবং আচার্য সর্বত্র পরম সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। তিনি একখানি চিঠিতে লিখিয়াছিলেন—

"শুনিয়া স্থী হইবে, এখানে American Association for





রেজোনাণ্ট রেকর্ডার

আচাৰ্য জগদীশ ৭৩

Advancement of Science হইতে বিশেষরূপে আহত হইয়া বক্তৃতা দিতে বাল্টিমোর (Baltimore) গিয়াছিলাম। সেখানে অনেক বৈজ্ঞানিক উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা সকলেই আনন্দ ও বিশ্বয় প্রকাশ করিয়াছেন। অনেক স্থলে আমার কলের সাহায্যে ন্তন গবেষণা আরম্ভ হইয়াছে। ওয়াশিংটনের Agricultural Dept. এ (কৃষিবিভাগে) আমাকে আহ্বান করিয়াছিলেন। সেখানে বৃষ্টি সম্বন্ধে গবেষণায় বংসরে ৩০ লক্ষ টাকা বায় হয়, এক সহস্র বৈজ্ঞানিক এই কার্যে নিযুক্ত আছেন। তাঁহারা আমার অনুসন্ধান হইতে অনেক ফল প্রত্যাশা করেন।"

১৯০৯ সালের জুলাই মাদে আমেরিকা হইতে দেশে ফিরিয়া আসেন। দেশে আসিয়া জগদীশচন্দ্র কতকগুলি সূল্প যন্ত্র আবিদ্ধার করেন। উহার মধ্যে Resonant Recorder বা স্বয়ংলেখ যন্ত্রটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উহা তৈরী করিয়া বর্তমান অবস্থায় আনিতে স্থদীর্ঘ দ্বাদশ বৎসরের চেষ্টা ও পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। উহার কথা পূর্বেও একটু বলিয়াছি। এই যন্ত্রের সাহায্যে বৃক্ষের সাড়া লিপিবদ্ধ করা হইয়া থাকে। মানুষকে যেমন উত্তেজিত করা যায়, বৃক্ষকেও সেইরূপ আঘাত দিয়া, চিম্টি কাটিয়া, তপ্ত লোহা ছাঁকা দিয়া, আসিডে পোড়াইয়া উত্তেজিত করা যায়। উহাতে গাছের যে পরিবর্তন উপস্থিত হয়, তাহা উক্ত যন্ত্র বলিয়া দেয়। লজ্জাবতী ও বনচাঁড়াল গাছ অতি সহজেই সাড়া দেয়।

ইতিমধ্যে জগদীশচন্দ্র কতকগুলি মূল্যবান্ গ্রন্থ রচনা করেন এবং প্রকাশ করেন। উহার ফলে নানা দেশ ও বিশ্ববিভালয় হইতে তাঁহার নিকট নিমন্ত্রণ আসে—তাঁহার নৃতন আবিদ্রিয়া ও যন্ত্রাদি প্রচারের জন্ম। এই নিমিত্ত ১৯১৪ সালে তাঁহাকে চতুর্থ বৈজ্ঞানিক অভিযানে যাত্রা করিতে হইল।

এবার জগদীশচন্দ্র শুধু তাঁহার সৃদ্ধ যন্ত্রপাতি যে নিলেন তাহ। নয়। সেই সঙ্গে লজাবতী ও বনচাঁড়াল গাছ কতকগুলি সঙ্গে লইয়া রওনা হইলেন। তাঁহার সূল্ম যন্ত্রপাতি লইয়া দেশভ্রমণ এক হুরুহ ব্যাপার। অনেক সময় উহা তাঁহাকে নিজেকেই বহন করিয়া লইয়া যাইতে হইত, এত সন্তর্পণে উহা স্থানান্তরিত করিতে হয়। ইহা বরং সম্ভব। কিন্তু গ্রীম্ম-প্রধান দেশের গাছপালা দারুণ শীতের দেশে লইয়া বাঁচাইয়া রাখা এক প্রকার অসম্ভব। কিন্তু দৃঢপ্রতিজ্ঞ জগদীশচন্দ্র এই বাঁধাও অতিক্রম করিবার উপায় করিলেন। বিশেষভাবে-তৈরী কাচের ঘরের মধ্যে গাছগুলি লইবার ব্যবস্থা করা হইল। যদিও অর্দ্ধেক গাছই পথে মরিয়া গেল, কিন্তু বাকীগুলি লণ্ডনে পৌছিয়া গ্রম ঘরে আরামে বাস করিতে পাইল! বৈজ্ঞানিক গবেষণা কার্যের স্থবিধার জন্ম লণ্ডনে পৌছিয়া জগদীশচন্দ্ৰ মৈডা ভেল (Maida Vale) নামক স্থানে একটি নিজম্ব অস্থায়ী পরীক্ষাগার স্থাপন করিলেন। অক্সফোর্ড ও কেম্বিজ বিশ্ববিভালয়ে, লণ্ডনে রয়েল ইন্ষ্টিটিউসনের শুক্রবাসরীয় সভায়, त्राय्य त्रामार्रेष्टिष क्रामीमाठल क्राय क्राय वक्रा मिलन। তাঁহার নবাবিষ্কৃত যন্ত্রসমূহ লোকচক্ষুর সমক্ষে যাহা অস্পৃষ্ট ছিল, বুক্ষ-জীবনের সেই সকল গুহু কাহিনী ব্যক্ত করিল। লোকে এবার অত্যন্ত আগ্রহায়িত হইয়া উঠিয়াছিল। বৈজ্ঞানিক ও অবৈজ্ঞানিক সকলেই জগদীশচন্দ্রের বক্তৃতা শুনিতে জড় হইত।

ইহার পর তিনি প্যারি, ভিয়েনা ও জর্মন বিশ্ববিভালয়গুলিতে তাঁহার আবিজ্ঞিয়াসমূহ প্রচার ও প্রদর্শনের জন্ম গমন করিলেন। উদ্ভিদ্বিভার গবেষণায় ভিয়েনার রাজকীয় বিশ্ববিভালয় অত্যম্ভ বিখ্যাত। ইহার ফিজিওলজিক ইন্ষ্টিটিউটের পরিচালক (Director) অধ্যাপক মোলিশ অত্যম্ভ আগ্রহে এবং সাদরে জগদীশচন্দ্রকে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। কয়েক বছর পূর্বে বম্থ-বিজ্ঞান-মন্দিরে আচার্য জগদীশচন্দ্রের জন্মতিথিতে ইনি এবং আচার্য বস্থু এক যমজ নারিকেল বৃক্ষ একত্র বপন করিয়াছিলেন—প্রাচী ও প্রতীরীর মিলনের প্রতীক স্বরূপ। এই সময় য়ুরোপীয়

রণাঙ্গনে যুদ্ধের দামামা বাজিয়া উঠিল। যথাসময়ে জগদীশচন্দ্র জার্মানী হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া আমেরিকায় যাত্রা করিলেন।

এবার আমেরিকায় জগদীচন্দ্রের কিরপ সমাদর হইয়াছিল তাহা ডাঃ স্থবীন্দ্র বস্থু মহাশয়ের কথা হইতে কিছুটা হৃদয়ঙ্গম হইবে। সেই সময়ে স্থবীন্দ্রবাবু আইওয়া বিশ্ববিছ্যালয়ে অধ্যাপক ছিলেন। তিনি লিখিয়াছিলেন—"যথন তিনি (জগদীশচন্দ্র) আমেরিকায় ছিলেন, সেই সময়ে দেশের এক প্রাস্ত থেকে অপর প্রাস্ত পর্যন্ত সকল স্থান হইতে অনবরত রাশি রাশি চিঠিও টেলিগ্রাম তাঁহাকে প্লাবিত করিয়া ফেলিত। বিবিধ বিজ্ঞান-সভা, বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি হইতে বক্তৃতার জন্ম এত আহ্বান আসিত যে তিনি যদি প্রত্যহ ছইটি করিয়া বক্তৃতা দিতেন তাহা হইলেও এক বছরের কমে কুলাইয়া উঠিতে পারিতেন না।"

কিন্তু জগদীশচন্দ্র মাত্র কয়েক সপ্তাহ আমেরিকায় ছিলেন।
কাজেই শুধু বিশেষ বিশেষ প্রসিদ্ধ স্থানে বক্তৃতা দিতে
বাধ্য হইয়াছিলেন। অনেক বিশ্ববিচ্চালয়ে তাঁহার গ্রন্থ ও
আবিদ্রিয়া পাঠ্যতালিকায় স্থান লাভ করিয়াছে। যুক্তরাজ্যের
বৃহত্তম বিশ্ববিচ্চালয় কলাহিয়া বিশ্ববিচ্চালয় জগদীশচন্দ্রকে তাঁহার
স্বীয় পরীক্ষাগারে বিদেশীয় ছাত্র গ্রহণ করিতে অনুরোধ
জানাইয়াছিলেন।

অতঃপর জাপান হইয়া জগদীশচন্দ্র ভারতে ফিরিয়া আসিলেন। তখন জুন মাস, ১৯১৫ সাল। জাপানের শিল্পবাণিজ্যের অসাধারণ উন্নতি ও প্রসার এবং প্রতিযোগিতায় ভারতীয় বাণিজ্যের অবনতি জগদীশচন্দ্রকে বড়ই ক্লিষ্ট করিয়া তুলিয়াছিল। জাপানে তিনি কি দেখিয়াছিলেন, সে কথা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি।

ইতিমধ্যে ১৯১১ সালে দিল্লী দরবার উপলক্ষে ভারত-সরকার তাঁহাকে পি-এস্-আই এবং কলিকাতা বিশ্ববিচ্চালয় ডি-এস্সি উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। ১৯১৩ সালে জগদীশচন্দ্রের চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করিবার বছর। কিন্তু গভর্নমেণ্ট তাঁহাকে আরো তুই বছর চাকুরীতে বহাল রাখিলেন। কাজেই ১৯১৫ সালে ৩১ বছর অধ্যাপনার পর তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে বিদায় হইলেন। সেই সময়ে প্রেসিডেন্সী কলেজের কর্তৃপিক্ষ তাঁহাকে সম্মানীয় অবৈতনিক অধ্যাপকরূপে পরিগণিত করিলেন—তিনি কলেজের পরীক্ষাগারে ইচ্ছানুরূপ গবেষণা করিতে পারিবেন।

১৯১৭ সালের জানুয়ারী মাসে তিনি 'নাইট' উপাধি প্রাপ্ত . হইলেন। তাঁহার বিদায়ের পর গভর্নমেণ্টও তাঁহার কার্য পরিচালনার জন্ম সাহায্য করিয়াছিলেন। এই বছরই তাঁহার দীর্ঘ দিনের স্বপ্ন বস্থান-মন্দিরের ভিত্তি স্থাপিত হইল। সে কথা পরে বলিব।

এই সময়ে তাঁহার স্থবিখ্যাত যন্ত্র ক্রেস্কোগ্রাফের আবিষ্কার হয়। এই যন্ত্রের আবিষ্ক্রিয়া সম্বন্ধে জগদীশচন্দ্র লিখিয়াছিলেন—

'শস্কুকের গতি হইতে গাছের বৃদ্ধিগতি ছয় সহস্রগুণ ক্ষীণ।
এজন্য আমাকে নৃতন কল আবিদ্ধার করিতে হইয়াছে,
তাহার নাম ক্রেস্কোগ্রাফ। তাহাদ্ধারা বৃদ্ধিমাত্রা কোটী গুণ
বাড়াইয়া লিপিবদ্ধ হয়। যেখানে অনুবীক্ষণ পরাস্ত, তাহার পরও
ক্রেস্কোগ্রাফের কৃতিত্ব লক্ষণ্ডণ বেশী। কোটিগুণ বৃদ্ধি আপনারা
মনে ধারণা করিতে পারিবেন না, এজন্য গল্লচ্ছলে উদাহরণ দিতেছি।
একবার বাংলা-নাগপুর এবং ইপ্ত ইণ্ডিয়া রেলের গাড়ীর দৌড়
হইয়াছিল, কে আগে যাইতে পারে। এমন সময় এক শস্ক্
তাহা দেখিয়া হাস্থ সম্বরণ করিতে পারিল না। অমনি সে ক্রেস্কোগ্রাফের উপর আরোহণ করিল। খানিক পরে ঘাড় ফিরাইয়া
দেখিতে পাইল, গাড়ী অনেক পশ্চাতে পড়িয়া রহিল।

"বাড়স্ত গাছ প্রতি সেকেণ্ডে কতটুকু বৃদ্ধি পায় তাহা এই কল লিখিয়া দেয়। ইহাতে জানা যায় যে, এই গাছটি এক মিনিটে এক ইঞ্চির লক্ষ ভাগের ৪২ ভাগ করিয়া বাড়িতেছে। গাছটিকে তখন একখানা বেত দিয়া সামান্ত রকমে আঘাত করিলাম। এমনি গাছের বৃদ্ধি একেবারে কমিয়া গেল। সে আঘাত ভূলিতে গাছের আধ ঘটার অধিক সময় লাগিয়াছে।"

১৯১৯ সালে তিনি আবার য়ুরোপে গমন করিলেন। এই সময়ে য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধ শেষ হইয়া গিয়াছে। তাহারই জের মিটাইতে সমগ্র য়ুরোপ তখন ব্যস্ত। অনেক ইংলণ্ডীয় বন্ধু-বান্ধব তাঁহাকে এসময়ে ইংলণ্ডে আসিতে নিষেধ করিলেন। কিন্তু জগদীশচল্র কোন আপত্তি শুনিলেন না। ইংলণ্ডে তিনি এবার সাদরে গৃহীত হইলেন। তাঁহার বীক্ষণাগারে দেশের বিখ্যাত ব্যক্তিদের সমাগম হইত। অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজে তাঁহার বক্তৃতার অত্যন্ত সমাদর হইল। তিনি নবাবিক্ষৃত ক্রেস্কোগ্রাফ সাহায্যে বক্তৃতা করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর বিশ্বয় উদ্রেক করিলেন। বিলাতের অনেক প্রিকা ও ইণ্ডিয়া আফিস তাঁহার কার্যের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

স্থার মাইকেল স্থাড্লার—যিনি কলিকাতা বিশ্ববিত্যালয়ের রিফর্ম কিমশনের সভাপতিরূপে কয়েক বছর পূর্বে বাংলাদেশে বেড়াইয়া গিয়াছেন, লীড্স্ বিশ্ববিত্যালয়ের পক্ষ হইতে জগদীশচন্দ্রকে অভ্যর্থনা করিয়া বলিয়াছিলেন—"ভারতবর্ধের মধ্যশিক্ষা ও উচ্চশিক্ষায় আরো বিজ্ঞান-চর্চা চাই। আর চাই ভারতকে অভ্যধিক পরীক্ষার কবল হইতে মুক্তি দান। যথন আমরা বাংলাদেশের শিক্ষাকার্যের অনুসন্ধানে প্রোসিডেন্সী কলেজ পর্যবেক্ষণ করিতেছিলাম, সেই সময়ে ব্রিয়াছিলাম জগদীশচন্দ্রের কাজ শুধু বাংলার নয়, সমগ্র ভারতের সম্পদ্। জগদীশচন্দ্রের নাম এবং তাঁহার বিজ্ঞান-মন্দির দীপ-বর্তিকার সায় বৈজ্ঞানিকদিগকে পথ দেখাইয়া দিয়াছে।"

এই সময়ে এবার্ডিনের বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে এল্-এল্-ডি উপাধি প্রদান করেন। অতঃপর ১৯২০ সালের মে মাসে তিনি রয়েল সোসাইটির ফেলোরূপে গৃহীত হন (F. R. S.)। ভারতবর্ষের ইনি দিতীয় এফ্-আর-এস্। এই বছরই তিনি দেশে ফিরিয়া আসেন।

## বম্ব-বিজ্ঞান-মন্দির

"জগতে ভিফুকের স্থান নাই। কতকাল এই অপমান সহা করিবে? তুমি কি চিরকাল ক্রণীই থাকিবে? তোমার কি কথনও দিবার শক্তি হইবে না? ভাবিয়া দেখ এক সমরে দেশ-দেশান্তর হইতে জগতের বহু জাতি তোমার নিকট শিক্তভাবে আদিরাছে; তক্ষশীলা, কাঞ্চী ও নালন্দার কথা কি ভুলিয়া গিয়াছ? বিক্রমপুর বে শিক্ষার এক পীঠন্তান ছিল তাহা কি শ্বরণ নাই? ভারতের দান ব্যতিরেকে জগতের জ্ঞান বে অসম্পূর্ণ থাকিবে, সম্প্রতি তাহা স্বীকৃত হইয়াছে। ইহা দেবতার কর্মণা বলিয়া মানিতে হইবে; এই সৌভাগ্য বে চিরন্তায়ী হয় ইহা কি তোমাদের অভিপ্রেত নহে? তবে কোথায় সেই পরীক্ষাগার, কোথায় সেই শিয়বৃন্দ। এই সব আশা কি কেবল বৃগ্নমাত্রই থাকিবে? আমি নিশ্চর করিয়া বলিতেছি, বে চেষ্টার ফলে অসম্ভব সম্ভব হয়, ইহা আমি জীবনে বারংবার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। অজ্ঞ হিন্দু-রমণী কেবল বিশ্বাসের বলেই বহু দেব-মন্দির স্থাপন করিয়াছেন। জ্ঞান-মন্দির স্থাপন কি এতই অসম্ভব?"

--वाठार्य क्ष्मिशेषठञ् ।

"এস ৰজ্ঞ মহাসনে, মাতৃ-আশীর্ভাবণে,
সকল সাধক এস হে, ধক্ত কর এ দেশ হে!
সকল বোগী, সকল জাগী,
এস জঃসহ ছঃবভাগী,
এন হর্জয় শক্তি সম্পদ
মূজবন্ধ সমাজ হে!
এস জ্ঞানী, এস কর্মী,
নাশ ভারত লাজ হে।

—রবীক্রনাথ

একবার জগদীশচন্দ্র বড় আক্ষেপ করিয়া বিদেশ হইতে লিখিয়াছিলেন—

"একদিন মনে করিয়াছিলাম যে এমন দিন কবে আসিবে যে দেশ-দেশান্তর হইতে জ্ঞান আহরণের জন্ম ভারত-তীর্থে লোক সমাগম হইবে। সেই আশা পূর্ণ হইয়াও হইল না। আমার সমস্ত পুঁজি এদেশে রাখিয়া রিক্তহন্তে ফিরিতে হইবে। কারণ আমার দেশবাসীরা কেবল অতীতের গৌরবে অন্ধ হইয়া আছেন।

वस् विद्धान-मिन्त



भाग्राय जगनीन

ত্রমান্ত্র আমাদের যত অধোগমন হউক না কেন, আমরা বিত্তীত কালের কথা স্থারণ করিয়া উৎফুল্ল থাকিব। সেই কথা স্থারণ করিতে আমাদের কি অধিকার ?"

বৈজ্ঞানিক জীবনের প্রত্যুষকাল হইতে যে কত স্বপ্ন কত আশা স্থলয়ে আঁকিয়া জগদীশচন্দ্র জীবনপথে পা বাড়াইয়া ছিলেন! এম্নি করিয়া অনেক পূর্বে একদিন বাংলার মাতৃমন্ত্রের প্রথম পুরোহিত ঋষি বন্ধিম বঙ্গ-ভারতীর গৌরবোজ্জল ভবিষ্যুতের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন—

যেদিন "কত পুরাবৃত্তকার-ঢাকী ঢাক ঘাড়ে করিয়া বঙ্গের বাজনা বাজাইয়া আকাশ ফাটাইবে—কত ঢোল, কাসি, কাড়ানাগরায় বঙ্গের জয় বাদিত হইবে। কত সানাই পোঁ ধরিয়া গাইবে "কত নাচ গো"—বড় পূজার ধূম বাধিবে। কত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত লুচি-মণ্ডার লোভে বঙ্গ-পূজায় আসিয়া পাতরা মারিবে, কত দেশ-বিদেশী ভদ্রাভদ্র আসিয়া মায়ের চরণে প্রণামী দিবে, কত দীন ছঃখী প্রসাদ খাইয়া উদর পূরিবে! কত নর্তকী নাচিবে, কত গায়কে মঙ্গল গাহিবে, কত কোটা ভক্তে ডাকিবে, মা! মা! মা!"

গোরব কীরিট-ধারিণী বঙ্গ-জননীর মূর্ত বিগ্রহের পরিকল্পনা বাঙলার মনীষীরা যুগ যুগ ধরিয়াই হাদয়ের রত্মাসনে ধারণ করিয়াছেন। জগদীশচন্দ্র ও তাঁহার স্বদেশ-জননীর জগতের সাম্মে গোরব মণ্ডিত করিবার আশা হাদয়ে পোষণ করিয়া আসিয়াছেন। জগদীশচন্দ্রের সেই স্বপ্ন ১৯১৭ সালে রূপ পরিগ্রহ করিল। এক পুণ্য তিথিতে কলিকাতা নগরীতে বস্থ-বিজ্ঞান-মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হইল। জাতির মহাজীবনে সে এক শুভদিন। সে দিনের কথা বাঙালীর ইতিহাসে অক্রয় হইয়া রহিবে। সেদিন ১৯১৭ সালের ৩০শে নবেম্বর। এই দিন বিজ্ঞান-মন্দিরের প্রতিষ্ঠা-দিবস। কত আবেগ, কত আশা ও আনন্দ লইয়া জগদীশচন্দ্র তাঁহার উদ্বোধন করিলেন। এই উপলক্ষে রবীজ্রনাথ, বন্ধুর যে আবাহন-গীতি রচনা

করিয়াছিলেন, তাহার সেই গুরু-গন্তীর ঝঙ্কার আজও ্ন প্রাণে এক নব চেতনার সঞ্চার করে।

"মাতৃমন্দির পুণ্য অঙ্গন
কর মহোজ্জল আজ হে!
শুভ শুখা বাজ বাজহে!
ঘন তিমির রাত্তির চির প্রতীক্ষা
পূর্ণ কর, লহ জ্যোতিদীক্ষা,
যাত্তিদল সব সাজহে!
শুভ শুখা বাজহ বাজহে!
বল "জয় নরোত্তম, পুরুষসন্তম,
জয় তপস্বী-রাজহে!
জয়হে, জয়হে, জয়হে!"

জগদীশচন্দ্রের 'নিবেদন' মর্মস্পর্শী ভাষায় সমবেত মহামণ্ডলীর চিত্তে অপূর্ব ভাবের সঞ্চার করিয়াছিল। আবেগময়ী ভাষায় তিনি বলিয়াছিলেন—

"বাইশ বংসর পূর্বে যে স্মরণীয় ঘটনা হইয়াছিল তাহাতে সেদিন দেবতার করুণা জীবনে বিশেষরূপে অনুভব করিয়াছিলাম। সেদিন যে মানস করিয়াছিলাম তাহা এতদিন পরে দেবচরূপে নিবেদন করিতেছি। আজ যাহা প্রতিষ্ঠা করিলাম তাহা মন্দির, কেবলমাত্র পরীক্ষাগার নহে।

"কি সেই মহাসত্য, যাহার জন্ম এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইল? তাহা এই যে, মানুষ যখন তাহার জীবন ও আরাধনা কোন উদ্দেশ্মে নিবেদন করে, সেই উদ্দেশ্ম কখনও বিফল হয় না; তখন অসম্ভবও সম্ভব হইয়া থাকে। সাধারণের সাধুবাদ শ্রাবণ আমার উদ্দেশ্ম নহে, কিন্তু যাঁহারা কর্মসাগরে ঝাঁপ দিয়াছেন এবং প্রতিকূল তরঙ্গাঘাতে মৃতকল্প হইয়া অদৃষ্টের নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে উত্যত হইয়াছেন, আমার কথা বিশেষভাবে কেবল তাঁহাদেরই জন্ম।





বক্তৃতা-গৃহ বস্থ-বিজ্ঞান-মন্দির ইহার ভিতরের ছাদ অজন্তার গুহাচিত্রের অঞ্চকরণে চিত্রিত। হলটি এরপভাবে তৈরী যে, এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে বক্তার কণ্ঠশ্বর পরিদ্ধার শোনা যায়।

South State of the state of the



অভ্যর্থনা-কক্ষ, বস্থ-বিজ্ঞান-মন্দির দেয়ালের চিত্রাবলী অজস্থার গুহা-চিত্রাবলীর অন্তক্ততি

Sel.

"ভারে বাসীরা যে কেবলই ভাবপ্রবণ ও স্বপ্নাবিষ্ট, অনুসন্ধান কার্য কোনদিনই তাহাদের নহে, এই এক কথাই চিরদিন শুনিয়া আসিতাম। বিলাতের স্থায় এদেশে পরীক্ষাগার নাই, কোন সৃক্ষ যন্ত্র নির্মাণও এদেশে কোনদিনও হইতে পারে না, তাহাও কতবার শুনিয়াছি। তখন মনে হইল, যে ব্যক্তি পৌরুষ হারাইয়াছে, কেবল সে-ই র্থা পরিতাপ করে। অবসাদ দূর করিতে হইবে, তুর্বলতা ত্যাগ করিতে হইবে। ভারতই আমার কর্মভূমি, সহজ পন্থা আমাদের নহে।

"বিজ্ঞান অনুশীলনের ছই দিক আছে, প্রথমতঃ নৃতন তত্ত্ব আবিদ্ধার; ইহাই এই মন্দিরের মুখ্য উদ্দেশ্য। তাহার পর জগতে সেই নৃতন তত্ত্ব প্রচার। সেই জন্মই এই স্বরহৎ ব্জৃতাগৃহ নির্মিত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক বজ্ঞতা ও তাহার পরীক্ষার জন্ম এইরূপ গৃহ বোধ হয় অন্য কোথাও নির্মিত হয় নাই। দেড় সহস্র শ্রোতার এখানে সমাবেশ হইতে পারিবে। এস্থানে কোন বহু-চর্বিত ডত্ত্বের পুনরাবৃত্তি হইবে না। বিজ্ঞান সম্বন্ধে এই মন্দিরে যে সকল আবিজ্ঞিয়া হইয়াছে, সেই সকল নৃতন সত্য এস্থানে পরীক্ষা সহকারে সর্বাপ্রে প্রচারিত হইবে। সর্বজ্ঞাতির, সকল নরনারীর জন্ম এই মন্দিরের ছার চিরদিন উন্মুক্ত থাকিবে। মন্দির হইতে প্রচারিত পত্রিকা দারা নব নব প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব জগতে পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট বিজ্ঞাপিত হইবে।

"আমার আরও অভিপ্রায় এই যে, এ মন্দিরের শিক্ষা হইতে বিদেশবাসীও বঞ্চিত হইবে না। বহু শতাকী পূর্বে ভারতে জ্ঞান সার্বভৌমিকরপে প্রচারিত হইয়াছিল। এই দেশে নালন্দা এবং তক্ষণীলায় দেশ-দেশান্তর হইতে আগত শিক্ষার্থী সাদরে গৃহীত হইয়াছিল। যখনই আমাদের দিবার শক্তি জন্মিয়াছে, তখনই আমরা মহৎরূপে দান করিয়াছি। ক্ষুদ্রে আমাদের কখনই তৃপ্তি

নাই। সর্ব জীবনের স্পর্শে আমাদের জীবন প্রাণঃ
সত্য, যাহা স্থলর, তাহাই আমাদের আরাধ্য। শিল্লী কারুকার্যে
এই মন্দির মণ্ডিত করিয়াছেন এবং চিত্রকর আমাদের হৃদয়ের
অব্যক্ত আকাজ্ফা চিত্রপটে বিকশিত করিয়াছেন।

"বাইশ শত বংসর পূর্বে এই ভারত-খণ্ডেই অশোক যে মহাসাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা কেবল শারীরিক বল ও পার্থিব ঐশ্বর্য দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। সেই মহাসাম্রাজ্যে যাহা রচিত হইয়াছিল, তাহা কেবল বিতরণের জন্ম, তঃখমোচনের জন্ম, এবং জীবের কল্যাণের জন্ম। জগতের মুক্তিহেতু সমস্ত বিতরণ করিয়া এমন দিন আসিল, যখন সেই সসাগরা ধরণীর অধিপতি অশোকের অর্ধ আমলক মাত্র অবশিষ্ট রহিল। তখন তাহা হস্তে লইয়া তিনি কহিলেন, এখন ইহাই আমার সর্বশ্ব, ইহাই যেন আমার চরম দানরূপে গৃহীত হয়।

"এই আমলকের চিহ্ন মন্দিরের গাত্রে গ্রথিত রহিয়াছে।
পতাকা স্বরূপ দর্বোপরি বজ্ঞচিহ্ন প্রতিষ্ঠিত—যে দৈব অন্ত নিষ্পাপ
দধীচি মুনির অস্থিরারা নির্মিত হইয়াছিল। যাঁহারা পরার্থে
জীবন দান করেন, তাঁহাদের অস্থিরারাই বজ্ঞ নির্মিত হয়, যাহার
জ্বলম্ভ তেজে জগতে দানবত্বের বিনাশ ও দেবত্বের প্রতিষ্ঠা হইয়া
থাকে। আজ আমাদের অর্ঘ্য, অর্ধ আমলক মাত্র; কিন্তু পূর্বদিনের মহিমা মহত্তর হইয়া পুনর্জন্ম লাভ করিবেই করিবে। এই
আমা লইয়া অন্ত আমরা ক্ষণকালের জন্ম এখানে দাঁড়াইলাম;
কল্য হইতে পুনরায় কর্ম-স্রোতে জীবনতরী ভাসাইব। আজ
কেবল আরাধ্যা দেবীর পূজার অর্ঘ্য লইয়া এখানে আসিয়াছি;
তাঁহার প্রকৃত স্থান বাহিরে নয়, কিন্তু হুদয়-মন্দিরে। তাঁহার
পূজার প্রকৃত উপকরণ ভক্তের বাহুবলে, অন্তরের শক্তিতে এবং
ছুদয়ের ভক্তিতে। তাহার পর সাধক আর কি আকাজ্ঞা করিবে পূ
যথন প্রদীপ্ত জীবন নিবেদন করিয়াও তাহার সাধনার সমাপ্তি

হইবে ন. যখন পরাজিত ও মুমূর্ হহাা সে মৃত্যুর অপেকা করিবে, তথ্যাই আরাধ্যা দেবী তাহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইবেন। এইরূপ পরাজ্যের মধ্যদিয়াই সে তাহার পুরস্কার লাভ করিবে।"

বিজ্ঞান-মন্দির সম্পূর্ণ ভারতীয় আদর্শে নির্মিত হইরাছে।
আপার সাকুলার রোডের উপর ঈষং রক্তাভ বেলে পাথরে তৈরী
এই অট্টালিকাটি এক গভীর ও পবিত্র ভাব উল্রেক করে। সমগ্র
অট্টালিকায় ভারতীয় আদর্শ ও স্মৃতি যেন প্রকট হইয়া উঠিয়াছে।
অপূর্ব ইহার পরিকল্পনা। সম্মৃথ ভাগে একটি ছোট বাগান—
ভাহাতে বিচিত্র লজ্জাবতী, বন চাঁড়াল প্রভৃতি সসাড় গাছপালা।
সূর্য ঘড়ি এবং বৃক্লের সাড়া-জ্ঞাপক একটি যন্ত্র সম্মুখদেশে স্থাপিত।
সম্মুখের হল ঘরে কাচের আবরণীতে নানাপ্রকার যন্ত্রপাতি—
আচার্যের আবিকারের প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্তী কালের
সুশ্মাতিস্ক্র যন্ত্রাদি যথাক্রমে সজ্জিত রহিয়াছে।

বক্তৃতা-গৃহটি অতি চমংকার। ভিত্রের ছাদটি অজস্তার গুহা-চিত্রের অনুকরণে বিচিত্র। দেয়ালে বাংলার শিল্পিশ্রেষ্ঠ শ্রীযুক্ত নন্দলাল বমু মহাশয়ের অঙ্কিত রূপক চিত্র বক্তৃত। মঞ্চের উপরে একখানি ধাতৃ-ফর্লকে আঁকা রহিয়াছে—'আলো ও আঁধারের দ্বন্দল রথে অধিষ্ঠিত সবিতার আবির্ভাবে আঁধারের পরাভব।' দেয়ালগুলির সমস্ত চিত্রাবলী অজস্তার প্রাচীন ভারতীয় আদর্শে চিত্রিত—এমন মনোহরণ স্থশোভন সে দৃশ্য! হলঘরটি বৈজ্ঞানিক, কবি বা দার্শনিক সকলেরই চিত্রাকর্ষক। এখানে পনের শত লোক ধরে।

বিজ্ঞান-মন্দির ও জগদীশচন্দ্রের বাসভবনের মধবর্তী 'নিবেদিতা-সরঃ' গভীর ভাবতোতক এক অপূর্ব সৃষ্টি। একখানি ব্রোঞ্জ-নির্মিত কারুকার্য-খচিত কাঠামোর মধাস্থলে দীপবর্তিকা হস্তে এক মহীয়ুসী মহিলা দণ্ডায়মানা—সম্পুথে ক্ষুদ্র একটি অর্ধ চক্রাকার জলাশয়ে পদ্ম ও কুমুদ ফুটিয়া অপূর্ব শোভা বিস্তার করিয়াছে। স্বর্গীয়া ভগিনী নিবেদিতার স্মৃতি ইহাকে এমন আশ্চর্য রূপদান করিয়াছে। নারী—জ্ঞান ও মহান্ আদর্শের প্রতীক—এই ভাবই ইহাট্নে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

বীক্ষণাগার ও ভিতরের বাগান বড়ই সুন্দর। বাগিচাটি তৃণারত ছোট মাঠ, কুঞ্জ, ঝরণা, ক্ষুত্র জলাশয়ে পরম রমণীয়। গাছে গাছে বৈজ্ঞানিক যন্ত্র বসানো রহিয়াছে। মাঝে মাঝে দীর্ঘ স্থদ্যা বক ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। দেখিতে বড়ই স্থন্দর।

জগদীশচন্দ্র তাঁহার আজীবন সঞ্চিত পাঁচলক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া এই প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়াছেন। কাশীমবাজারের মহারাজ স্বর্গীয় মনীল্রচন্দ্র নন্দী হুই লক্ষ টাকা, মিঃ এস্ আর বোমানজী এক লক্ষ টাকা, মিঃ মূলরাজ থাতাও সোয়া হুই লক্ষ টাকা এই মন্দিরে দান করিয়াছেন। এতদ্বাতীত অক্সান্ত অনেকেই ইহাতে অর্থ সাহায্য করিয়াছেন। এই বিজ্ঞান-মন্দির জগদীশচন্দ্রের অক্ষয় কীর্তি, বাঙালীর জাতীয় গৌরব। আজ ইহা জগতের বৈজ্ঞানিক-মগুলীর মহাতীর্থ। আমরা ইহার গ্রব্ ও গৌরব করি।

# জেনিভায় জগদীশচন্ত্র

১৯২৮ সালে জগদীশচন্দ্র জাতিসজ্বের অধিবেশনে যোগদান করিবার জন্ম জেনিভা যাত্রা করিলেন। এই সময় তিনি ইংলগু এবং য়ুরোপের অন্যান্ম সহরও পরিদর্শন করিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে তাঁহার আবিজ্ঞিয়া আরো উন্নত ও বর্ধিত হইয়াছিল।

'অক্সফোর্ড ব্রিটিশ এসোসিয়েশনে ৬ই আগস্ট জগদীশচন্দ্র ইংলণ্ডের খ্যাতনামা শরীর-তত্ত্বিদ্ ও প্রাণি-তত্ত্বিদ্দিগের সম্মুখে তাঁহার নৃতন আবিদ্ধারসমূহ যন্ত্রসহযোগে প্রদর্শন করেন। তিনি সেখানে নিঃসন্দেহে প্রমাণ করিয়াছেন যে, উদ্ভিদ্ ও প্রাণীদের আভ্যন্তরীণ কলকজা, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস, আহার গ্রহণ ও পরিপাক ইত্যাদির প্রণালী সম্পূর্ণ এক প্রকার। বিজ্ঞানের উন্নতিতে ভারতবর্ষের ইহা অপূর্ব দান। উপস্থিত পণ্ডিতমণ্ডলী আচার্য জগদীশের অপূর্ব গবেষণা শুনিয়া ও তাঁহার যন্ত্রের অসাধারণ স্ক্রতা দেখিয়া তাঁহাকে প্রভৃত প্রশংসা করেন এবং বেতার সহযোগে এই প্রশংসা-বার্তা পৃথিবীর সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে।'

জেনিভাতে যখন উপস্থিত হইলেন. সেই সময়ে সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বিশেষ সভায় জগদীশচন্দ্র পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মনীষিকুলের নিকট যে প্রশংসা পাইয়াছেন, তাহা পৃথিবীর খুব কম বৈজ্ঞানিকের ভাগ্যেই ঘটিয়াছে। তাঁহার যুক্তির সারবন্ধা ও তাঁহার আবিষ্কৃত যন্ত্রের অপূর্ব স্ক্র্মতা দেখিয়া তাঁহারা বিস্মিত হইয়াছেন। জগদিখাত অধ্যাপক এলবার্ট আইনষ্টাইন মুগ্ধ হইয়া সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া বলিয়াছিলেন—জগদীশচন্দ্র যে-সকল অমূল্য তথ্য পৃথিবীকে উপহার দিয়াছেন, তাঁহার যে কোনটির জন্ম বিজয়-স্তম্ভ স্থাপন করা উচিত।

এই ভ্রমণ বৃত্তান্তটি জগদীশচন্দ্র নিজে যাহা বলিয়াছেন, তাহার খানিকটা বলিতেছি—

"ইংলণ্ডে আমি লণ্ডন বিশ্ববিচ্চালয় ও সোসাইটী জঁব আর্টসের সমক্ষে বক্তৃতা প্রদান করি। তৎপরে রয়েল সোসাইটী অব মেডিসিন কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া আমি উদ্ভিদ্ ও প্রাণিদেহে নানাবিধ ঔষধের সমক্রিয়া সম্বন্ধীয় একটি গবেষণামূলক বিষয় ব্যাখ্যান করি।

"গতবংসর বেলজিয়ামের সমাট্ ভারত-ভ্রমণ-কালে বস্থ-বিজ্ঞানমন্দিরের গবেষণা-কার্য দেখিয়া বিশেষ প্রীত হন। তিনি সেই
সময়েই আমাকে বেলজিয়ামে প্রাণিতত্ত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা দিবার জক্ত
অন্তব্যাধ করিয়াছিলেন। এবার তাঁহারই উল্যোগে বেলজিয়ামের
'কন্দেশিয় ইউনিভারসেতায়ারে' আমার প্রাণিতত্ত্ব-বিষয়ক একটি
ধারাবাহিক বক্তৃতার আয়োজন করা হইয়াছিল। বক্তৃতা-সভায়
সপারিষদ্ সমাট্ ও বেলজিয়ামের বিভিন্ন বিশ্ববিত্যালয়সমূহের
অধ্যাপক-মগুলী উপস্থিত ছিলেন। যাহাতে আমার পরীক্ষা-কার্য
সাফল্য-মণ্ডিত হয়, এইজন্ম রাজকীয় উত্যানে পূর্ব হইতেই নানা
প্রকার পরীক্ষোপ্রোগী উদ্ভিদ্ জন্মান হইয়াছিল।

"ল্যাটিন-ভাষা-ভাষী দেশসমূহে আমার আবিকার সম্বন্ধে সবিশেষ পরিচয় পাইবার জন্ম আগ্রহ জাগিয়াছে, তাহার ফলে বিখ্যাত ফরাসী বৈজ্ঞানিক-গ্রন্থ-প্রকাশক গথেয়ার ভিলাস আমার রচিত পুস্তকগুলির ফরাসী সংস্করণ প্রকাশ করিতেছেন।"

"অতঃপর আমি জেনিভার বিশ্বরাষ্ট্র-সজ্ঞ কর্তৃ ক আমন্ত্রিত হইয়া আন্তর্জাতিক বিদ্বজ্জন-সন্মিলনীতে যোগদান করি। এই সময়েই জগং-বিজ্ঞান-ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করিবার জন্ম বস্থ-বিজ্ঞান-মন্দিরের দানের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া জেনিভা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টার ভারত-সচিবকে লিখিয়াছেন যে, আমার ত্রিশবর্ষব্যাপী সাধনার ফল তাঁহাদের সশ্রদ্ধ প্রশংসা অর্জন করিয়াই ক্ষাস্ত হয় নাই, এই

যুগান্তকারী মোলিক গবেষণাসমূহ তাঁহাদের মনে একটি প্রবল আকাজ্ফা জাগরিত করিয়াছে যে, বৈজ্ঞানিক জগতে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সংস্পূর্ম আরও ঘনিষ্ঠতর হউক।

"বিশ্বরাষ্ট্র-সজ্যের অন্তর্গত আন্তর্জাতিক বিভামন্দিরের পক্ষ হইতে মঁসিয়ে লুসার বলেন যে, সকল প্রকার প্রাণক্রিয়া যে একই ধরণের তাহার বৈজ্ঞানিক প্রমাণ দেখিয়া তাঁহারা চমৎকৃত হইরাছেন।"

বিখ্যাত ঔপত্যাসিক-লেখক মিঃ বার্ণার্ড শ' জগদীশচন্দ্রকে তাঁহার সমস্ত গ্রন্থরাজি উপহার দেন এবং তাহাতে লিখিয়া দেন— From the least to the greatest Biologist। বিশ্ববিশ্রুত ফরাসী ঔপত্যাসিক রোমা রোলা তাঁহার 'জা ক্রিস্তফা' তাঁহাকে উপহার দিবার সময় লিখিয়া দিলেন—To the Revealer of a New World। ইহা ছাড়া ইংলণ্ডের অন্তাত্য সাহিত্যিকগণ্ড তাঁহাকে কম সম্মানিত করেন নাই।

এই অভিযানেও জগদীশচন্দ্র ভিয়েনা গমন করিয়াছিলেন। ভিয়েনা বিশ্ববিভালয়ের বৈজ্ঞানিক-মণ্ডলী জগদীশচন্দ্রের আবিক্রিয়ায় এতদূর মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে উহার রেক্টর মহোদয় ভারত-গভর্নমেন্টের নিকট প্রশংসাস্টক এক অফিসিয়াল চিঠি প্রেরণ করিয়াছিলেন।

অতঃপর জগদীশচন্দ্র দেশে ফিরিবার পথে মিশরে কৃষি-মন্ত্রী
নথিয়া পাশার অনুরোধে কায়রোতে গমন করেন। এখানে সমস্ত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি পরিদর্শন করিতে অনুরুদ্ধ হন। অতঃপর তিনি কায়রোতে বিভিন্ন জাতীয় লোকের সমক্ষে বক্তৃতা দেন। মিশরের বিখ্যাত পত্রিকা 'আল্ মুকত্তাম' তাঁহার অত্যন্ত প্রশংসা করেন এবং এসিয়ার মুখ-উজ্জ্বলকারী গৌরবী বৈজ্ঞানিক বলিয়া তাঁহাকে অভিনন্দিত করেন।

১৯২৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জগদীশচন্দ্র স্বদেশে পদার্পণ করিলেন।

## সপ্ততিতম জন্ম-তিথি

এই বছর ডিসেম্বর মাসে তাঁহার সত্তর বংসর পূর্ণ হইল। কলিকাতায় এই উপলক্ষে এক বিশেষ অমুষ্ঠানের আয়োজন হয়। ১৯২৮ সালের ১লা ডিসেম্বর বস্থ-বিজ্ঞান-মন্দিরে আচার্য জগদীশচন্দ্রের সপ্ততিতম জন্ম-উৎসব সম্পন্ন হয়।

উৎসবের আরম্ভে রবীক্রনাথের "জনগণ-মন-অধিনায়ক জয়হে, ভারত-ভাগ্যবিধাতা" গানটি গীত হয়। তাহার পর এই উৎসব উপলক্ষে রবীক্রনাথের রচিত কবিতা পঠিত হয়। রবীক্রনাথ লিখিয়াছিলেন—

> ''জ্যোতিক সভার তলে যেথা তব আসন বিরাজে সেথায় সহস্র দীপ জলে আজি দীপালি উৎসবে। আমারো একটা দীপ তারি সাথে মিলাইনু যবে চেয়ে দেখো তার পানে, এ দীপ বন্ধুর হাতে জালা।"

> > —( কিয়দংশ উদ্ধন্ত )

ইহার পর দেশে-বিদেশের বহু টেলিগ্রাফ ও চিঠিপত্র বিচারপতি শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ঘোষ পাঠ করেন। ফরাসী মনীষী রোমা। রোঁলা মহাশয় আচার্যকে এই বলিয়া অভিনন্দিত করিয়াছিলেন—

"আমা অপেক্ষা যোগ্যতর লোকেরা আপনার বৈজ্ঞানিক প্রতিভার মহিমা গান করিবে। আমি ঘোষণা করিতেছি সেই সত্যস্ত্রী আপনার মহিমা যিনি বৃক্ষ-ছকের ও পাষাণের আবরণে লুকায়িত প্রকৃতির মর্মকথা জগৎকে শুনাইয়াছেন। হে সৌম্য যাহুকর, আপনাকে নমস্কার করি।' (ক্যাগীর তর্জমা) চীনের তংকালীন রাজধানী নাংকিঙের আশনাল রিসার্চ ইন্ষ্টিটিউট হইতে টেলিগ্রাম আসিয়াছিল—

"Many happy returns to life devoted to discovering ultimate truth and mystery of life. The world looks to you to lift science into the realm of spiritual reality. All Asia shares in your glory."

তৎপর অনেকগুলি অভিনন্দন পঠিত হয়। শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রাক্তন ছাত্রদের পক্ষ হইতে বলেন—"আধুনিক কালে বিজ্ঞান-ক্ষেত্রে আচার্য বস্থই প্রথমে দেখাইয়াছেন, ভারত কেবল দেনাদার নয়, ঋণী নয়, ভিক্কুক নয়, ভারতের কিছু দেবার আছে। ভাঁহার গৌরবে আমরা সকলেই গৌরবান্বিত।"

ইহার পর ভিয়েনার অধ্যাপক মোলিশ, ডাঃ নীলরতন সরকার, বৃহত্তর ভারত-পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক যহনাথ সরকার প্রমুথ সকলেই আচার্যকে অভিনন্দিত করিলেন। অভিনন্দনের শেযে জগদীশচন্দ্র ইংরেজীতে উত্তর দিলেন। তাহা হইতে একট্ট উদ্ধৃত করিতেছি—

"আমি গত চল্লিশ বংসর ধরিয়া যে সংগ্রামে ব্যাপৃত আছি, জ্ঞানের সীমা বিস্তারার্থ জগতের জ্ঞান-ভাণ্ডারে ভারতবর্ষের পক্ষ হইতে কিছু দান করিয়া জাতি-সংঘের মধ্যে তাহার একটি সম্মানিত স্থান অর্জন করিবার জন্ম তাহা করিয়াছি। জগৎ আজ যুযুৎস্থ ছই দলে বিভক্ত; তাহার ফলে সভ্যতার লোপের আশক্ষা ঘটিয়াছে। জগৎব্যাপী ধ্বংস নিবারণের এক উপায় আছে—তাহা সকল মানবের হিতার্থ মনোরাজ্যে সহযোগিতা। ইহাই প্রাচ্যের বাণী। চীন যে বিজ্ঞানকে আধ্যাত্মিক সন্তার জগতে উন্নীত করিতে বলিয়াছেন, তাহা এই বাণীরই নবতম গ্লোতন। তাহাতে এই সত্যই ঘোষিত হইয়াছে যে, সকলের মধ্যে প্রাণের একত্বের মত্ত সকল মানবের মহৎ অভিলাষ-নিচয়ের একত্ব সম্পাদন করিতে

4300

হইবে—কেবল তাহার দারাই মানব সভ্যতার ধারাবাহিকতা নিশ্চিতরূপে রক্ষিত হইতে পারে।

"আমার সম্মুথে আমার অনেক প্রাক্তন ছাত্রক দেখিতেছি যাঁহারা জীবনের ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে উচ্চতম দায়িত্ব ও বিশ্বাস-ভাজনতার পদে অধিষ্ঠিত। তাঁহাদের কৃতিত্ব আমার জীবনকে গৌরবান্বিত করিয়াছে। আমি কেবল তাঁহাদের কথাই বলিতেছি না যাঁহারা যশ ও সাফল্য লাভ করিয়াছেন, কিন্তু অস্থ্য অনেকের কথা বলিতেছি যাঁহারা পৌরুষের সহিত জীবনের ছুর্বহ ভার মাথায় তুলিয়া লইয়াছেন এবং যাঁহাদের পবিত্রতা ও নিঃস্বার্থতাময় জীবন অনেকের ছুংখময় জীবনে আনন্দের রশ্যি সঞ্চার করিয়াছে।'

১৯৩১ সালে ১৪ই এপ্রিল কলিকাতা কর্পোরেশন আচার্য জগদীশচন্দ্রকে এক অভিনন্দন প্রাদান করেন। এই উপলক্ষে কলিকাতার টাউন হলের গৃহটি সেদিন পত্র-পুষ্প-শোভিত হইয়াছিল এবং সহরের খ্যাতনামা ব্যক্তিগণ এই সভায় সমবেত হইয়াছিলেন। কর্পোরেশনের তৎকালীন মেয়র শ্রীযুক্ত স্মভাষচন্দ্র বস্থু অভিভাষণটি পাঠ করিলে তাহার উত্তরে জগদীশচন্দ্র বলেন—

"আজ ভারতবর্ষ তাহার বহুমুখী মানসিক শক্তির উৎকর্ষদার।
জগতের জাতি-সভ্যে একটি সম্মানিত স্থান অধিকার করিয়াছেন।
এক বৃহত্তর শক্তি এই পুণ্যভূমির সম্ভানদের অগ্রগতির পথে চালিত
করিতেছে, ভবিশ্যতের বৃহত্তর ভারতের গঠনে তাহাদিগকে জলম্ভ
বিশ্বাসে উৎসাহিত করিতেছে।

''এই নগর গত চল্লিশ বংসর যাবং আমার কার্য ও সংগ্রামে সহচর হইয়াছে। একদিন এই সহরের এক পথের ধারে একটি আগাছা আমাকে হাতছানি দিয়া ডাকিয়াছিল, সেই দিন হইতে আমার জীবনের বর্তমান কাজের ধারাটি চলিয়া আসিয়াছে।

"একথা আমাদের ভুলিলে চলিবে না যে আমরা পুণাভূমি ভারতের অধিবাসী, ইহাই আমাদের গর্ব, ইহাই আমাদের গৌরব। আমরা আজও ভারতবাসী, আমরা চিরদিনই ভারতবাসীই রহিব।"





রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

### কবি ও বৈজ্ঞানিক

বৃদ্ধিমচন্দ্র লিখিয়াছেন, বিজ্ঞান ভাঙে, কাব্য গড়ে। একথা সম্পূর্ণ সভ্য নয়। বিজ্ঞানও গড়ে, কাব্যও গড়ে। বৈজ্ঞানিকও স্রষ্টা, কবিও স্রষ্টা। তবে প্রভেদ কোথায় ?

300

"প্রভেদ এই, কবি পথের কথা ভাবেন না, বৈজ্ঞানিক পথটাকে উপেক্ষা করেন না। বৈজ্ঞানিক ও কবি, উভয়েরই অন্বভূতি অনির্বচনীয় একের সন্ধানে বাহির হইয়াছে। কবিকে সর্বদা আত্মহারা হইতে হয়, আত্মসম্বরণ করা তাঁহার পক্ষে অসাধ্য। বৈজ্ঞানিককে যে পথ অনুসরণ করিতে হয় তাহা একাস্ত বন্ধুর এবং পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের কঠোর পথে তাহাকে সর্বদা আত্মসম্বরণ করিয়া চলিতে হয়। কিন্তু এমন যে কঠিন নিশ্চিতের পথ, এই পথ দিয়াও বৈজ্ঞানিক সেই অপরিসীম রহস্থের অভিমুখেই চলিয়াছেন।"

বাংলার শ্রেষ্ঠ কবি ও শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকের মিলন ও বন্ধুত্ব বড়ই
মধুর। এমন বন্ধুত্ব কমই দেখা যায়। স্থাথ-সম্পাদে, ত্বঃখে-আঘাতে
এই তুইটি প্রাণ নিজেদের সর্বদা আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ
ও জগদীশচন্দ্রের এই অপূর্ব মিলনের কথা কবীন্দ্র স্বয়ং
লিখিয়াছেন—

"তখন বয়স অল্প ছিল। সামনের জীবন ভোর বেলাকার মেঘের মত ; অস্পষ্ট কিন্তু নানা রঙে রঙীন।

'এমন সময়ে জগদীশের সঙ্গে আমার প্রথম মিলন। তিনিও তথন চূড়ার উপরে ওঠেন নি। পূর্ব উদয়াচলের ছায়ার দিক্টা থেকেই ঢালু চড়াই পথে যাত্রা করে চলেছেন, কীতি-সূর্য আপন সহস্র কিরণ দিয়ে তাঁর সফলতাকে দীপ্যমান করে তোলে নি।
তথনো অনেক বাধা, অনেক সংশয়। কিন্তু নিজের শক্তিফূরণের
সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের যে আনন্দ সে যেন যৌবনের প্রথম
আনন্দের মত আগুনে ভরা, বিদ্নের পীড়নে ছঃখের তাপে
সেই আনন্দকে আরো নিবিড় করে তোলে। প্রবল স্থছঃথের
দেবাসুরে মিলে অমৃতের জন্ম যথন জগদীশের তরুণ শক্তিকে মন্থন
কর্ছিল সেই সময় আমি তাঁর খুব কাছে এসেছি।

"বন্ধুবের পক্ষে এমন শুভ সময় আর হয় না। তার পরে যখন
মধ্যাক্ছ-কাল আসে তখন বিপুল সংসার মানুষকে দাবী করে বসে।
তখন কা'র কাছে কি আশা করা যেতে পারে তার মূল্যতালিকা
পাকা অক্ষরে ছাপা হয়ে বেরোয়, সেই অনুসারে নিলেম বসে, ভীড়
জমে। তখন মানুষের ভাগ্য অনুসারে মাল্য-চন্দন, পূজা-অর্চনা
সবই জুটতে পারে; কিন্তু প্রথম যাত্রীর রিক্তপ্রায় হাতের উপর
বন্ধুর যে করম্পর্শ নির্জন প্রভাতে দৈবক্রমে এসে পড়ে তার মত
মূল্যবান্ আর কিছুই পাওয়া যায় না।"

সেই জীবনের প্রথম বেলাকার বন্ধুত্ব আজীবন একই গতিতে বহিয়া চলিয়াছে। কর্মজীবনের বন্ধুর পথে এই বন্ধুত্বই মাধুর্য দানে জীবনকে অমৃতময় করিয়া তুলিয়াছে। ছোট বেলাকার সেই কথা স্মরণ করিয়া কবি লিখিয়াছেন—

"সেই তাঁর (জগদীশের) ধর্মত লার বাসা থেকে আরম্ভ ক'রে আমাদের নির্জন পদ্মাতীর পর্যন্ত বিস্তৃত বন্ধু-লীলার ছবি। ছেলেবেলা থেকে আমি নিঃসঙ্গ, সমাজের বাইরে পারিবারিক অবরোধের কোণে কোণে আমার দিন কেটেছে। আমার জীবনে প্রথম বন্ধুষ জগদীশের সঙ্গে। আমার চিরাভ্যস্ত কোণ থেকে তিনি আমাকেটেনে বে'র করেছিলেন যেমন ক'রে শরতের শিশির-স্থিক্ধ স্থ্যোদয়ের মহিমা চিরদিন আমাকে শোবার ঘর থেকে ছুটিয়ে বাইরে এনেছে।"

১৮৯৬ সালে জগদীশচন্দ্র যখন তাঁহার প্রথম য়ুরোপ-ভ্রমণ শেষ করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন, সেই সময়ে একদিন রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে অভিনন্দিত করিতে আসিলেন। কিন্তু জগদীশচন্দ্রকে বাসায় না পাইয়া, তাঁহার টেবিলের উপর শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ গাঁদা ফুলের এক তোড়া রাখিয়া গেলেন।

পদাতীরে শিলাইদাতে যথন রবীন্দ্রনাথ অবস্থান করিতেছিলেন, দেই সময়ে জগদীশচন্দ্রও তাঁহার সঙ্গে ছই চারিদিন কাটাইয়া দিতেন—অবশ্য প্রতাহ একটি করিয়া নূতন গল্প রচনা করিয়া জগদীশচন্দ্রকে শোনাইতে হইত। এই সময়কার স্মৃতি জগদীশচন্দ্র কোন দিন ভূলিতে পারেন নাই। কত সময় সেই কথা স্মরণ করিয়া লিখিতেন—

"আপনাদের স্লিগ্ধ পারিবারিক জীবন, সহরের গোলমাল হইতে দূরে থাকিয়া পুত্রকন্তা পরিবেষ্টিত হইয়া, নীরবে অথচ কর্মঠ ভাবে যেরূপ কাটাইতেছেন, তাহা আমার বড় ভাল লাগিয়াছে। আর সেই সুন্দর নদী, বালুচর, পল্লীগ্রাম ইত্যাদিতে আমার একরূপ নেশা জন্মিয়াছে।"

এই সময়েই জগদীশচন্দ্রের প্রতিভা রবীক্রনাথের চোথে ধরা দিয়াছিল। তিনি লিখিয়াছিলেন—

"আমার বন্ধুর মধ্যে আলো দেখেছিলুম। আমি গর্ব করি যে এই, প্রমাণের পূর্বেই আমার অনুমান সত্য হয়েছিল। প্রত্যক্ষ হিসাব গণনা করে যে শ্রদ্ধা, তাঁর সম্বন্ধে আমার শ্রদ্ধা সে জাতের ছিল না।"

জগদীশচন্দ্রও রবীন্দ্রনাথের বন্ধৃত্ব পরম শ্রহ্মার সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন। বন্ধুকে তিনি একবার লিখিয়াছিলেন—''আমাদের বন্ধৃত্ব দেবতার করুণা বলিয়া মনে করি।"

এই বইতে আগাগোড়াই জগদীশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের বন্ধুত্বের যোগসূত্র অবিচ্ছিন্ন ভাবে দেখিতে পাওয়া যাইবে। ১৩৩৫ সালে জগদীশচন্দ্রের সপ্ততিতম জন্মোৎসবে রবীন্দ্রনাথ যে বাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন তাহারই খানিকটা তুলিয়া দিলাম—

"ভোমার তপস্থাক্ষেত্র ছিল যবে নিভ্ত নিরালা বাধায় বেষ্টিত রুদ্ধ, সেদিন সংশয় সন্ধ্যাকালে কবি-হাতে বরমাল্য সে বন্ধু পরায়েছিল ভালে; অপেক্ষা করেনি সে ভো জনতার সমর্থন তরে, ছুদ্দিনে জ্বেলেছে দীপ রিক্ত তব অর্ঘ্য থালি পরে। আজি সহস্রের সাথে ঘোষিল সে, ধন্থ ধন্থ তুমি, ধন্থ তব বন্ধুজন, ধন্থ তব পুণ্য জন্মভূমি।" জগদীশচন্দ্র সেই দিন তাহার উত্তরে বলিয়াছিলেন—

"আমার সমুদর চেষ্টার ম্ধ্যে আমি কখনও সম্পূর্ণ একাকী ছিলাম না। আমরা যখন উভয়েই অপ্রসিদ্ধ ছিলাম, তখন আমার চিরবন্ধু রবীন্দ্রনাথ আমার সঙ্গে ছিলেন। সেই সব সংশয়ের দিনেও তাহার বিশ্বাস কোন দিন টলে নাই।"

রবীন্দ্রনাথও জগদীশচন্দ্রকে পরম শ্রদ্ধার চোখে দেখিতেন।

এমন অনেক সময় গিয়াছে যখন সংগ্রামে সংঘর্ষে জগদীশচন্দ্র

একেবারে ভান্ডিয়া পড়িতেন, সেই সময়ে যদি রবীন্দ্রনাথের উৎসাহবাণী না পাইতেন তাহা হইলে তাঁহার জীবনের অনেক কীর্তিই
দেখিতে পাইতাম না।

বিদেশে জগদীশচন্ত্রকে সেই প্রথম জীবনে কবি অভ্যর্থনা পাঠাইয়াছিলেন।—

> "বিদেশের মহোজ্জল মহিমা-মণ্ডিত পণ্ডিত সভায় বহু সাধুবাদধ্বনি নানা কণ্ঠরবে শুনেছ গৌরবে। সে ধ্বনি গম্ভীর মন্দ্রে ছায় চারি ধার হয়ে সিন্ধু পার।





শ্ৰীযুক্তা অবলা বস্থ

আজি মাতা পাঠাইছে—অশ্রুসিক্ত বাণী
আশীর্বাদ খানি
জ্বাং সভার কাছে অখ্যাত অজ্ঞাত
কবিকণ্ঠে স্রাতঃ!
সে বাণী পশিবে শুধু তোমারি অন্তরে
ক্ষীণ মাতৃষরে।"

আর একটি মহৎ প্রাণের সঙ্গে জগদীশচন্দ্রের মিলন হইয়াছিল।
তিনি স্বামী বিবেকানন্দের গুণমুগ্ধ-শিস্থা স্বর্গীয়া ভগিনী নিবেদিতা।
ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে জগদীশচন্দ্রের পরম বন্ধুত্ব হইয়াছিল।
ভারতের উন্নতি-কল্পে নিবেদিতা জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।
জগদীশচন্দ্রেরও তাহাই লক্ষ্য ছিল। জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক
গবেষণায় নিবেদিতা অত্যস্ত গৌরব ও আনন্দ অমুভব করিতেন।

জগদীশচন্দ্রের জীবন-সঙ্গিনীর কথা বড়-কিছু বলি নাই।
শ্রীযুক্তা অবলা বস্থু আজীবন আচার্যের স্থু-ছু:খের সমভাগিনী
ছিলেন। জগদীশচন্দ্র যতবার বিদেশে গিয়াছেন, প্রত্যেক বারই
ইনি তাঁহার সহগমন করিয়াছেন। তাঁহারই সার্বক্ষণিক উৎসাহ ও
উপস্থিতি আচার্যের গবেষণা-কার্যে পরম সহায়ক হইয়াছে। তাঁহার
প্রথম বার বিলাত গমনের অভিজ্ঞতার কথা খানিকটা বলিয়াছি।
এদেশেও সমগ্র ভারতবর্ষ ভ্রমণের সময় তিনি সর্বত্র জগদীশচন্দ্রের
অনুগমন করিয়াছেন।

শ্রীযুক্তা অবলা বস্থ, স্বর্গীয় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের জ্যেষ্ঠভাত স্বর্গীয় হুর্গামোহন দাশমহাশয়ের কন্সা ছিলেন।

শ্রীযুক্তা বস্থ চারি বংসর ডাক্তারি পড়িয়াছিলেন এবং বিজ্ঞান শাস্ত্রে তাঁহার যথেষ্ট অনুরক্তি ছিল। দেশের নানা জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। শিক্ষা ও শিল্পোন্নভি বিষয়ক অনেক প্রতিষ্ঠান তাঁহারই নির্দেশে পরিচালিত হইত। কলিকাতার বিভাসাগর বাণী-ভবন, বান্ধা বালিকা বিভালয়, সমবায় ভাণ্ডার, জীবন বীমা প্রভৃতি বিবিধ অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ট যোগ ছিল। দেশে এবং বিদেশে জগদীশচল্রের বহু বন্ধু ও শুভান্থধ্যায়ী তাঁহার জীবনকে প্রীতির সংস্পর্শে মধুময় করিয়া তুলিয়াছিলেন।

জগদীশচন্দ্র পৃথিবীর বহু বিশ্ববিভালয় হইতে 'অনারারী ডিগ্রি' পাইয়াছিলেন। লীগ অব নেশনস্ এর International Committe of Intellectual Co-operation এর সভ্য ছিলেন। এতদ্বাতীত অস্তান্ত বহু পণ্ডিত-মণ্ডলীর সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল।

জগদীশচন্দ্রের আবাস-বাটীর পারিপার্শ্বিকও তাঁহার কবিচিত্তটি পুর্ণ করিতে কম সাহায্য করে নাই। বিজ্ঞান-মন্দিরের অভ্যস্তরের গাছপালা-সমাকীর্ণ কুঞ্জ-বিতানের কথা পূর্বে বলিয়াছি। ইহা ছাড়া গ্রীম্মকালে তাঁহার দার্জিলিংএর আবাস এবং কলিকাতার ২০ মাইল দক্ষিণে গঙ্গাতীরবর্তী সিজবাড়িয়ায় বাগানবাটী পরম রমণীয় স্থান। দার্জিলিংএ তুষারধবল কাঞ্চনজ্জ্বা শৃঙ্গের স্মুখবর্তী 'মায়াপুরী' নামক বিজ্ঞানবাটিক। বড়ই স্থন্দর। সাত হাজার ফিট্ উপরে লোকালয় হইতে দূরে বনজঙ্গলে ঘেরা ইহার দৃশ্য যেমন গন্তীর তেমনি মনোরম। সার্থক ইহার 'মায়াপুরী' নাম। লোক-কোলাহলের বাহিরে এই তুইটা স্নিগ্ধ ও নির্জন স্থান জগদীশচন্ত্রের গবেষণায় যেমন সহায়তা করিয়াছিল, তেমনি তাঁহার ভিতরকার কবিটিকেও মুগ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল। বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্রের ভিতরকার এই ধ্যানী কবি ও নৈষ্ঠিক দেশ-প্রেমিকের রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে তাঁহার সেই চিঠিগুলিতে যাহা তিনি তাঁহার কবি-বন্ধু রবীন্দ্রনাথকে চল্লিশ বৎসর পূর্বে লিখিয়াছিলেন। বাইরে থেকে তাঁহার জীবনের এই ভিতরকার সত্যিকার রূপটি ধরা দেয় না।

এই যে চরম সত্য যাহা তাঁহার বৈজ্ঞানিক গবেষণার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার জীবনে দেখা দিয়াছিল, ইহারই পেছনে যুগ-যুগ ধরিয়া মানব-আত্মা ছুটিয়া চলিয়াছে। যতই তাঁহার গবেষণা গভীরতর ও

নিবিড়তর হইয়াছে, ততই জগতের ঐক্য-অনুভূতি তাঁহার নিকট
ফুটিয়া উঠিয়াছে। অনেকদিন পূর্বেই কবির চোখে জগদীশচন্দ্রের এই-রূপ ভাঙ্গিয়া উঠিয়াছিল, তাই তিনি সেদিন বলিতে পারিয়াছিলেন—

> "ভারতের কোন্ বৃদ্ধ ঋষির তরুণ মূর্তি তুমি হে আচার্য জগদীশ !"

জগতের ও জীবনের অস্তর-লোকের এক্যদর্শী সত্যদ্রষ্ঠী জগদীশচন্দ্র সত্যিকারের ঋষি। প্রাচীন ভারতের ঋষিত্বের বিভৃতি লইয়া জগদীশচন্দ্র মুমূর্যু ভারতকে সঞ্জীবিত করিবার জন্ম জগতে এক মহা এক্যের বাণী ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। এই ঋষির পদরজে এদেশ ধন্ম, পৃথিবী ধন্ম।

#### প্রয়াণ

জগদীশচন্দ্রের স্বাস্থ্য শেষ জীবনে ভাল ছিল না। শরীর একেবারে ভাঙিয়া পড়ে। কয়েক বছর ধরিয়া তিনি গিরিডি যাইতেন।
শেষবারও স্বাস্থ্য উদ্ধারের আশায় তিনি গিরিডি গিয়াছিলেন।
শেখানে কিছুকাল থাকিয়া কলিকাতায় আদিবেন এবং বস্থ-বিজ্ঞানমন্দিরের প্রতিষ্ঠা-দিবস উৎসবে যোগদান করিবেন, এইরূপ ইচ্ছা
ছিল। কিন্তু অলক্ষ্যে জীবন-দেবতা তাঁহার মহাপ্রয়াণের আয়োজন
করিতেছিলেন, সে কথা কে ভাবিয়াছিল ? ১৯৩৭ সালের
২৩শে নবেম্বর হঠাৎ হাদস্পন্দন বন্ধ হইয়া আচার্যদেব গিরিডিতেই
প্রাণত্যাগ করিলেন। কলিকাতায় তাঁহার প্রাণহীন দেহ ফিরিয়া
আসিল। ভারতীয় বিজ্ঞান-আকাশ অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়া একটি
সংগ্রামশীল জীবন নির্বাপিত হইয়া গেল। কিন্তু তাঁহার সংঘর্ষময়
জীবন, অগ্নিগর্ভ বাণী ও বিজ্ঞান-নিষ্ঠা জাতিকে চিরকাল অনুপ্রেরিত
করিবে।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়







আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র

### বাল্যকথা ও ছাত্রজীবন

"আৰাদের এবন অৰশীল ইওয়া চাই, অদৰা উৎসাহ চাই, সাহৰ ্ও ধৈৰ্ব চাই— নোটের উপর খাটি ৰাম্ব হওয়া চাই। কঠিন সমস্তাসকল সীমাংসা করিবার ভার আমাদের হাতে, আমাদের কি চাকুরীপ্রিয়, তুর্বলচিত, বিলাসী বাবু হওয়া সাজে ? শঙ্ক হ'তে হবে, ঘৃঢ়বড হ'তে হবে, বেরুদও-বিশিষ্ট মামুব হ'তে হবে।

"একটি সবল জীবত ব্ৰক্ষমাজের দরকার ইইরাছে। গঙীছাড়া বাধীন শিক্ষা লাভের জন্য উৎস্ক, কর্মোৎসাহে চিরনবীন ব্ৰক সম্প্রদার চাই; তাহারাই এদেশকে নুজন করিরা গড়িবে, নুজন মহিমার মহিমাবিত করিরা জুলিবে।"—আচার্ব প্রফুল্লচন্দ্র।

খুলনা জেলার রাড়ুলি-কাটিপাড়া নামক একটি ছোট প্রামে ১৮৬১ সালে প্রাবণ মাসে প্রফুল্লচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। রাড়ুলি গ্রামখানি কপোতাক্ষ নদের তীরে অবস্থিত। কপোতাক্ষ বাংলার কবির লেখনীতে অমর হইয়া রহিয়াছে। ইহারই তীরবর্তী আর একখানি গ্রাম মাইকেল মধ্সুদনের জন্ম-নিকেতন।

প্রফুলচন্দ্রের পিতা স্বর্গীয় হরিশ্চন্দ্র রায় উদার-মতাবলম্বী ছিলেন। পারস্থ ভাষায় তিনি স্থপণ্ডিত ছিলেন—হাফিজ ও সাদীর অনুপম কবিতা তাঁহাকে অপরিসীম আনন্দ দিত। এদিকে কৃষ্ণনগর কলেজে স্থপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক রিচার্ডসন সাহেবের নিকট ইংরাজী সাহিত্যও অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। নিজের গ্রামে শিক্ষা-বিস্তারের জন্ম তিনি নিজ বাসভবনে একটি মধ্য-ইংরেজী বিভালয় ও একটি বালিকা বিভালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। সেকালের অনেক প্রসিদ্ধ লোকের সঙ্গে হরিশচন্দ্রের ঘনিষ্ট পরিচয় ছিল। স্বর্গীয় রাজা দিগম্বর মিত্র, কৃষ্ণদাস পাল, শিশির কুমার ঘোষ, পণ্ডিত কৃষ্রচন্দ্র বিভাসাগর তাঁহার বন্ধুস্থানীয় ছিলেন।

প্রফ্রচন্দ্রের বাল্যশিক্ষা তাঁহার পিতার স্কুলেই আরম্ভ হয়।
পরে এই সুলটির পরিচালনার ভার প্রফুল্লচন্দ্র নিজেই লইয়াছিলেন।
কিছুদিন গ্রামের স্কুলে পড়িবার পর হরিশ্চন্দ্রেও ছেলেপেলেদের স্থানিক্ষার জন্ম কলিকাতায় যাইয়া বাস করিলেন। কলিকাতায় আসিয়া প্রফুল্লচন্দ্র হেয়ার স্কুলে ভর্তি হইলেন। এই সময়ে তিনি অত্যম্ভ পরিশ্রম করিতেন। প্রায়ই শেষরাত্রে উঠিয়া আলো জ্বালিয়া লেখাপড়া করিতেন। থাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধেও বড় একটা নিয়ম-কান্থন মানিতেন না—এই সকল কারণে তাঁহার স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙিয়া পড়ে। তিনি হরম্ভ আমাশয় রোগে পীড়িত হইয়া পড়েন। ইহার ফলে তিনি স্কুল ছাড়িয়া দেন। তাঁহাকে বাড়ীতেই বসিয়া থাকিতে হয়।

এই সময়ে তিনি বাড়ীতেই বে<mark>শ পড়া-শুনা করিতেন।</mark> তাঁহার পিতার একটি ভাল লাইত্রেরী ছিল। তাঁহার অনেক বই কলিকাতায় আনা হইয়াছিল। প্রফুল্লচন্দ্র বাসায় বসিয়া এই বইগুলি পড়িয়া ফেলেন। ইংরাজী সাহিত্য ও ইতিহাসের প্রতি তাঁহার ঝোঁক আদে। শেষ পর্যস্ত তিনি এই ছুই বিষয়ের প্রতি অত্যস্ত অনুরক্ত ছিলেন। সেই যে তাঁহার ছাত্রজীবন আরম্ভ হইয়া-ছিল, জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত তিনি সেই ছাত্রই রহিয়াছিলেন। শত কর্ম-কোলাহলেও তাঁহার অধ্যয়ন-সাধনার বিরাম ছিলনা। এমন অধ্যয়নশীল তপস্বী কমই দেখা যায়। নিজের কথা তিনি লিখিয়াছেন—"জ্ঞানের অনুশীলন আমি ক'রে থাকি। আমি আঞ্চীবন ছাত্রভাবে আছি। আমার শৈশব কৈশোর যৌবন কখন চলে গেছে বুঝ্তে পারিনি। আজ বার্ধক্যে পা দিয়ে আমি সেই ছাত্রই আছি। আমি দিনের মধ্যে ত্ব'ঘটা নিভূতে ভাল পুস্তককে সঙ্গী ক'রে কাটিয়ে দি,—দিন সার্থক হয়। জগতে যা কিছু সংচিম্বা উৎকৃষ্ট ভাব আছে, যা কিছু উদ্দীপনা সৃষ্টি করে এবং মানুষের হৃদয়ে প্রেরণা দেয়, তার সবই পুস্তকে নিহিত।"

তুই বছর পরে প্রফুল্লচন্দ্র নিরাময় হইয়া এলবার্ট স্কুলে ভর্তি হইলেন। সেকালে এলবার্ট স্কুলের খ্যাতি ছিল। স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেনের ছোটভাই কৃঞ্বিহারী সেন ইহার রেক্টর ছিলেন। তিনি চমংকার ইংরেজী পড়াইতেন। এই স্কুলে ব্রাহ্ম শিক্ষকদিগের সংস্পর্শে আসিয়া প্রফুল্লচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজের প্রতি শ্রেজাবান্ হইয়া উঠেন। এই সময়কার কথা তিনি এক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন।—

"আমি চির-রুগ। আলবার্ট কুলে তখন কেশব সেনের উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা শুন্তাম। কৃষ্ণবিহারী সেন ছিলেন স্কুলের সর্বময় কর্তা। তিনি ইংরাজী পড়াতেন; তাঁর মত ইংরাজী ভাষার শিক্ষক আজও হুর্লভ। আমি তাঁর প্রিয় ছাত্র ছিলাম। হকারের দোকান থেকে লাটিন ও ফ্রেঞ্চ বই কিনে পড়্তাম। বঙ্গদর্শন আগাগোড়া পড়া যেত।"

এই সময়ে কেশব সেনের প্রভাব ও প্রতিপত্তি ছেলেদের উপর
অসাধারণ। তাঁহার ওজিষনী বক্তৃতায় যুবকদল মাতিয়া উঠিত।
তাঁহাকে সকলে দেবতার মত ভক্তি করিত। প্রফুল্লচন্দ্রও তাঁহার
প্রভাব যথেষ্ট পাইয়াছিলেন। এলবার্ট স্কুলের ছাত্রজীবনের কথা
উল্লেখ করিয়া তিনি আর একদিন বলিয়াছিলেন—

"সেথানে ( আলবার্ট স্ক্লে ) প্রত্যেক শনিবার কেশব সেনের বক্তৃতা হ'ত। তিনি এক সময় বলেছিলেন—বাঙালীর ছেলের লেখাপড়া শেখা যেন বালিসের খোলে ভূলো পুরে দেওয়া—কেবল ঠাসো আর গাদো।"

স্বর্গীয় কেশব সেনের এই অমূল্য কথা তিনি বৃদ্ধ বয়সেও ভোলেন নাই। তাই একথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন—

"তার উপর অভিভাবক সর্বনাশ করছেন—স্কুলের ছুটি হলেই মাষ্টারবাব্কে ছেলের পেছনে লেলিয়ে দেবেন, ছেলে বিছে শিখবে। এরা হচ্ছেন murderer of boys অর্থাৎ বালকহন্তা, কারণ স্কুলের ছুটির পর অন্ততঃ হই বা আড়াই ঘণ্টা খেলা চাই। সে সময়টা খোলা মাঠে ছোট, দৌড়াও, লাফাও, নদীতে নৌকা বাও— তবে ত স্বাস্থ্য থাকবে, মনে প্রফুল্লতা আস্বে।"

প্রক্রচন্দ্র এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বিভাসাগর মহাশয়ের মেট্রোপলিটান কলেকে এফ্-এ ক্লাসে ভর্তি হইলেন। এই সময়ে একদিকে যেমন ব্রাক্ষা আন্দোলন দেশে একটা সাড়া আনিয়াছিল, অক্ত দিকে স্বর্গীয় আনন্দমোহন বস্থু ও স্থরেক্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ নেতৃর্ন্দের জ্বালাময়ী বক্তৃতায় জ্বাতীয় জীবনের এক নব চেতনার সঞ্চার হইতেছিল। স্থরেক্রনাথ তথন মেট্রোপলিটান কলেকে অধ্যাপনা করিতেন। ফরাসী বিপ্লবের কথা উদ্দীপনাময়ী ভাষায় যখন এই তেজস্বী বাগ্মীবরের কণ্ঠ হইতে নির্গত হইত তখন সকলে রোমাঞ্চিত ও স্তর্ক হইয়া শুনিত। অমন বাগ্ বিভূতি পৃথিবীর ইতিহাসে কমই দেখা গিয়াছে। শুধু স্থরেক্রনাথের বক্তৃতা শুনিবার জন্মই প্রফ্রচন্দ্র মেট্রোপলিটান কলেজে (বর্তমান বিভাসাগর কলেজে) ভর্তি হইয়াছিলেন।

মেট্রোপলিটান কলেজে পড়িবার সময় প্রফুল্লচক্র প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপক স্থার জন ইলিয়ট ও স্থার আলেকজাণ্ডার পেড-লারের নিকট যথাক্রমে পদার্থবিতা ও রসায়ন-শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন।

১৮৮• সালে তিনি দিতীয় বিভাগে এফ্-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন এবং বি-এ পড়িতে আরম্ভ করিলেন।

অকুর স্বাস্থ্য-সম্পদ্ কোন দিনই প্রফুল্লচন্দ্রের ছিল না। অথচ রোগা শরীর লইয়াই তিনি পাঠ্যাবস্থা হইতে বৃদ্ধ বয়স পর্যস্ত কত পড়াশুনা করিয়া আসিয়াছেন। তিনি এই তুর্বল ও রুগ্ন স্বাস্থ্য লইয়া কি করিয়া এত পড়া-শুনা করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার নিজের ভাষায়ই বলিতেছি—

"কিন্তু পড়তে হবে নিয়মিতরূপে, অর্থাৎ প্রতিদিনকার কর্তব্য-বোধে সময়ের সন্ম্যবহার করা চাই। ধারাবাহিকরূপে কাব্রু করা চাই। বিন্দু বিন্দু বারিপাতে পাথরও ক্ষয় হয়। অধ্যয়ন আমার কাছে সাধনার মত—ধ্যান-ধারণার সমতুল্য! ঠাকুর ঘরে যখন কেউ উপাসনায় নিরত থাকেন, তখন পাছে ধ্যানভঙ্গ হয়, এই ভয়ে কেউ তাঁকে বাধা দিতে যায় না। সেইরপ কেউ অধ্যয়ন বা চিস্তানিরত থাক্লে, তাঁকে কোন মতে বাধা দেওয়া সঙ্গত নয়।"

প্রফুল্লচন্দ্রের পিতা তাঁহাকে উচ্চতর শিক্ষার জন্ম বিলাতে পাঠাইতে মনস্থ করিয়াছিলেন। কিন্তু সাংসারিক অবস্থা ক্রমশঃ খারাপ হওয়াতে এ সঙ্কল্ল কার্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। এই সময়ে প্রফুল্লচন্দ্রের বিলাতে যাওয়ার এক সুযোগ উপস্থিত হইল। তিনি যখন বি-এ পড়িতেছিলেন, সেই সময়ে 'গিলক্রাইন্ত স্কলারশিপ' (Gilchrist Scholarship) নামক বৃত্তি লাভ করিলেন। এই বৃত্তির টাকায় তিনি বিলাতে পড়িবার ব্যবস্থা করিলেন। ১৮৮২ সালে তিনি উক্ত বৃত্তি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সেই বছরই বিলাত যাত্রা করিলেন। তখনও তিনি বি-এ পরীক্ষা দেন নাই।

পূর্বেই বলিয়াছি, বাল্যকাল হইতেই ইংরাজী সাহিত্য ও ইতিহাসের প্রতি তাঁহার বিশেষ অন্তরাগ ছিল। কিন্তু তিনি এডিনবরায়
পৌছিয়া থিজ্ঞান অধ্যয়ন করিতে মনস্থ করিলেন। তিনি বৃঝিয়াছিলেন, ভারতের যথার্থ কল্যাণ সাধন করিতে হইলে এ যুগে
বিজ্ঞান-চর্চা ও বৈজ্ঞানিক উন্নতি ব্যতীত অন্য পন্থা নাই। কাজেই
এডিনবরা বিশ্ববিভালয়ে তিনি বি-এস্সি ক্লাসে ভর্তি হইলেন।
এই সময়ে পি, জি, টেইট ও সি, এ, ব্রাউন নামক ছই জন বিখ্যাত
বৈজ্ঞানিক এডিনবরা বিশ্ববিভালয়ে পভার্থবিভা ও রসায়ন-শাস্তের
অধ্যাপনা করিতেন। প্রফুলচন্দ্র এই ছই বৈজ্ঞানিকের নিকট
শিক্ষালাভ করিয়া বিজ্ঞান-চর্চায় বিশেষতঃ রসায়নশাস্তের প্রতি
আত্যম্ভ অনুরক্ত হইয়া উঠেন। ১৮৮৫ সালে তিনি বি-এস্সি পরীক্ষায়
উত্তীর্ণ হন এবং ইহার পর ছই বছর পরে রাসায়নিক গবেষণা কার্য
করিয়া ডি-এস্সি উপাধি প্রাপ্ত হন। তাঁহার এই গবেষণা সর্বশ্রেষ্ঠ

বিবেচিত হওয়ায় তিনি হোপ প্রাইজ (Hope Prize) নামক একটি বিশেষ পুরস্কার পাইয়াছিলেন। এই টাকা পাওয়াতে তিনি আরো ছয় মাস এডিনবরায় থাকিয়া তাঁহার আরব্ধ গবেষণা কার্য আরো কিছুদিন চালাইয়াছিলেন।

এই সময়ে তিনি একটি ব্যাপারে বেশ নাম করিয়াছিলেন।
তিনি 'India before and after Mutiny' নামে একটি ক্ষুদ্র
পুস্তিকা রচনা করেন। উহাতে সিপাহী বিজ্ঞোহের পূর্বের ও পরের
ভারতবর্ধের অবস্থার কথা অতি স্থুন্দর ইংরাজীতে চমৎকারভাবে
লিখিয়াছিলেন। উহাতে একাধারে তাঁহার ভাষাজ্ঞান ও
স্থদেশপ্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়। এই পুস্তকথানি অনেকের
নিকটই বিশেষ আদরণীয় হইয়াছিল।

### অধ্যাপনা ও আবিষ্ণার

"If I could for a moment command the organ voice of Milton I could exclaim that we are of a Nation not slow and dull, but of a quick, ingenious and piercing spirit, acute to invent, subtle and sinewy to discourse, not beneath the reach of any point the highest the human capacity can soar to."

—Sir P. C. Roy.

প্রফ্লচন্দ্র স্থদেশে ফিরিয়া আসিয়া চাকুরীর জন্ম চেন্তা করেন এবং ১৮৮৯ সালে কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এই চাকুরী পাইতে তাঁহাকে কম বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হয় নাই। সে সময়ে বিজ্ঞান-চর্চা ছেলেদের মধ্যে খুবই কম ছিল। বিজ্ঞানের বইগুলি মুখস্থ করিয়া পরীক্ষা পাশই সকলের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। বিজ্ঞান-চর্চায় যথার্থ অনুরক্তি ছিলনা বলিলেই চলে। বিজ্ঞানের জন্ম জীবন পণ করিয়া সাধনা করা তথনকার দিনে ছেলেদের ধারণায় আসিত না। মৌলিক গবেষণাদ্বারা নব নব বৈজ্ঞানিক তত্ত্বসমূহ আবিষ্কারের স্পৃহা যাহাতে ছেলেদের মধ্যে জাগ্রত হয় শ্রুফ্লচন্দ্র এই দিকেই বিশেষ দৃষ্টি দিলেন। তিনি নিজেও কলেজের লেবরেটারীতে ন্তন ন্তন গবেষণা করিতে লাগিলেন। তাঁহার বিজ্ঞান-চর্চায় বিশেষ শ্রতিবন্ধক হইল—কলেজে উপযুক্ত লেবরেটারীর অভাব।

এই সময়ে প্রফুল্লচন্দ্র আচার্য জগদীশচন্দ্রের বাসায় ছিলেন। উভয়ের মধ্যে বিলাতে ছাত্রাবস্থায়ই আলাপ-পরিচয় হইয়াছিল। বস্থ-পত্নী মহাশয়ের স্নেহে ও যদ্ধে প্রফুল্লচন্দ্রের একটি বছর বড়ই সুখে কাটিয়াছিল। প্রফুল্লচন্দ্র ছেলেদিগকে দরদ দিয়া ভালবাসিতেন এবং তাঁহাদের উন্নতির জন্ম সর্বদা উৎসাহিত করিতেন। ছেলেরাও তাঁহাকে তেমনি ভালবাসিত ও শ্রদ্ধা করিত। শুধু কলেজের পাঠ্য বইতেই তাঁহাদের উপদেশ আবদ্ধ থাকিত না। ছেলেরা যাহাতে মানুষ হইয়া কর্ম-জীবনে সাফল্যলাভ করিতে পারে সে জন্মই তিনি সর্বদা উপদেশ ও উৎসাহ দিতেন। তিনি কত সময়ে বলিতেন—

"পড়তে হবে পরিপূর্ণ একাগ্রতার সহিত, নইলে কোন কাজ হবে না। বাঙালী ছাত্রের প্রধান শক্র—পড়বার সময় অনেকের একত্র অবস্থান। এরূপ কর্লে গল্প আস্বেই—অন্ততঃ অতর্কিত ভাবে আস্বে। আর বাঙালীর প্রধান বিপদ্ হচ্ছে আড্ডা।

"তোমরা অনেকেই য়ুনিভার্সিটির ফার্ন্ত সেকেণ্ড হও, সেটা ভাল; কিন্তু আমাদের দেশের অপয়শ। কারণ পাশের পর তোমরা হও নষ্ট-স্বাস্থ্য, ম্যালেরিয়াজীর্ণ, রুগ্ন, ক্লিষ্ট, ক্ষীণদৃষ্টি। কিন্তু এই পাশ না কর্তে পারলেই আমাদের ছেলেদের মুখ আঁধার। এ অবস্থায় থাক্লে চল্বে না, এ জীবনের পথ নয়, মৃত্যুর পথ; এপথ থেকে ফির্তেই হবে।"

"মোটকথা এই, যে ছেলে পাঠ্যতালিকাভুক্ত পুস্তকের বাহিরে যত খবর রাখিবে আমি সেই ছেলেকে তত বাহবা দিব। অর্থাৎ যে শিক্ষার দ্বারা স্বাভাবিক প্রতিভার ক্রুবণ হয় ও ব্যক্তিগত স্বাতস্ত্র্য বজ্ঞায় থাকে ও মৌলিকতা ও উদ্ভাবনী শক্তির উন্মেষ হয় তাহাই প্রকৃত শিক্ষা।"

১৮৯৫ সাল প্রফুল্লচন্দ্রের জীবনে এক স্মরণীয় বংসর। এই বংসর তাহার দীর্ঘ দিবসের গবেষণার ফলস্বরূপ মার্কিরাস নাইট্রেট্ (Mercurous Nitrate) আবিষ্কৃত হইল।

ইহাই তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার। তরলীকৃত (dilute)
নাইট্রিক এসিডের (Nitric Acid) সংস্পর্শে পারদের গায়ে
হরিদ্রাভ বর্ণের সঞ্চার অনেকেই ইতঃপূর্বে লক্ষ্য করিয়া থাকিলেও

প্রফুল্লচন্দ্রের নিকট ইহা একটি সম্পূর্ণ নৃতন পদার্থস্থান্তর আভাস দিল। ঠাণ্ডাবস্থায় উক্ত এসিড প্রয়োগে পারদ হইতে তিনি হরিদ্রোবর্ণ মারকির্বাস নাইট্রেট্ (Mercurous Nitrate) প্রস্তুত করিলেন। প্রথিতযশা রাসায়নিকমণ্ডলী বাঙালী রাসায়নিকের গবেষণার ভূয়সী প্রশংসা করিলেন। পারদ-জাত যৌগিক পদার্থ-নিচয়ের একটি শৃক্তস্থান পূর্ণ হইল।

১৯১২ সালে লগুনে বৃটিশ সাম্রাক্ত্যের যাবতীয় বিশ্ববিচ্চালয়ের এক মহা-সন্মেলন (Congress of the Universities of the Empire) হয়। কলিকাতা বিশ্ববিচ্চালয়ের প্রতিনিধিরূপে শুর দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী ও ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র রায় ইহাতে যোগদান করিয়াছিলেন এবং যোগ্যতার সহিত ভারতীয় বিশ্ববিচ্চালয় ও ছাত্রদের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। ডার্হাম বিশ্ববিচ্চালয় এই সময়ে প্রফুল্লচন্দ্রকে ডি-এস্সি উপাধি প্রদান করেন।

প্রফুল্লচন্দ্রের কার্যকালে প্রেসিডেন্সী কলেজের রাসায়নিক বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন যথাক্রমে মিঃ পেডলার (পরে স্থার), মিঃ পি মুখার্জি, মিঃ ষ্টেপল্টন ও মিঃ কানিংহাম। ১৯১১ সালে কানিংহাম সাহেবের মৃত্যুর পর আচার্য রায় রাসায়নিক বিভাগের প্রধান অধ্যাপকের কাজ করিয়াছেন। অবসর গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত ভিনি এই পদেই অধিষ্ঠিত ছিলেন।

প্রফুল্লচন্দ্র বিজ্ঞান-চর্চায় যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন তাহার জন্ম ১৯১০ সালে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস (Science Congress) তাহাকে সভাপতির পদে বৃত করেন। সেই সভায় তিনি "বর্তমান ভারতে বিজ্ঞানের আবির্ভাব" সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন।

১৯১২ সালে স্থার তারকনাথ পালিত কলিকাতা বিশ্ববিচ্যালয়ে পনের লক্ষ টাকা বিজ্ঞান-চর্চার জ্বস্ত দান করেন। পরবংসর স্থার রাসবিহারী ঘোষ মহাশয়ও এই উদ্দেশ্যে দশলক্ষ টাকা দেন। এই অর্থে কলিকাতা বিশ্ববিচ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজ প্রভিষ্ঠিত হয়। প্রফুল্লচন্দ্র এই সময়ে বিলাতে ছিলেন। কলিকাত। বিশ্ববিভালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার স্বর্গীয় আশুভোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রফুল্লচন্দ্রকে অমুরোধ জানাইলেন যে বিজ্ঞান কলেজের পালিত-প্রতিষ্ঠিত রাসায়নিক অধ্যাপকের পদ তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হইবে। ১৯১৬ সালে গভর্নমেণ্টের অমুমতি-ক্রমে প্রফুল্লচন্দ্র বিশ্ববিভালয়ের এই পদে নিযুক্ত হন। পরবৎসর তিনি সরকারী কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন। তারপর জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত তিনি এই বিজ্ঞান কলেজে অক্লান্ডভাবে অধ্যাপনা ও গবেষণা কার্য করিয়াছিলেন।

# হিন্দু রসায়নশাম্বের ইতিহাস

"I confess, as a Hindu, the subject of Hindu chemistry has always had a fascination for me."

—Sir P. C. Roy

"আমি যখন হেয়ার স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীতে পড়িতাম তথন একবার ছরন্ত আমাশয় রোগে আক্রান্ত ইইয়া একবংসর ভূগি। সম্পূর্ণ স্কুন্থ হইতে প্রায় ছই বংসর লাগিয়াছিল। এই ছই বংসর বাধ্য ইইয়া আমাকে বাড়ীতে আবদ্ধ থাকিতে হয়। এই সময়ে ল্যাটিন, ফরাসী ইত্যাদি ভাষা শিখিতে আরম্ভ করি। বঙ্গদর্শনে রামদাস সেন প্রমুখ ব্যক্তিগণ যে প্রত্নতব্যটিত প্রবন্ধ লিখিতেন আমি তাহা আগ্রহের সহিত পাঠ করিতাম। সেই অল্প বয়সে আমার মনে এ যে এতিহাসিক অনুসন্ধিংসার প্রতি আগ্রহ ইইয়াছিল তাহা বছকাল ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির স্থায় গুপ্ত থাকিয়া হিন্দু রসায়নশাস্তের ইতিহাস লিখিবার সময় পুনর্বার প্রকাশিত হয়।"

প্রফুল্লচন্দ্রের এই কথা হইতে আমরা জানিতে পারি, তাঁহার অমুসন্ধিৎসা-প্রবৃত্তি বাল্যকাল হইতে সজাগ ছিল। তাঁহার বৈজ্ঞানিক গবেষণার কথা পূর্বেই বলিয়াছি। এখন তাঁহার যুগাস্তকারী গ্রন্থ 'হিন্দু রসায়নশাস্ত্রের ইতিহাসের' (History of Hindu Chemistry) কথা বলিব। ১৯২০ সালে এই বিরাট গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। এই পুস্তক লেখার প্রেরণা তিনি কোথায় পাইয়াছিলেন, সে কথা নিজেই বলিয়াছেন—

''পৃথিবীর প্রাচীন জাতিরা রসায়নশাস্ত্রে যতদূর পারদর্শী হয়েছিলেন তাহা অবগত হইতে আমার চিরকাল কোতৃহল আছে। প্রায় ৩৫ বংসর পূর্বে যখন আমি এডিনবরা বিশ্ববিভালয়ে ছাত্র ছিলাম, তথন হইতে টমসন্, কপ্ প্রভৃতি মনীষিগণের বিখ্যাত প্রস্থসমূহ আমার প্রিয় সঙ্গী ছিল। সেই সময় ভারতবাসিগণ রসায়নশাস্ত্রে কিরূপ উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন তাহা জানিবার জ্যু আমার মনে স্বতঃই অনুসর্নান করিবার স্পৃহা জাগরক হয়। এই নিমিত্তই আমি 'চরক' 'সুশ্রুত' প্রভৃতি আয়ুর্বেদ ও তন্ত্রশাস্ত্রের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ যাহা কালের কবলে অবলুপ্ত হয় নাই, তাহা লইয়া রাসায়নিকের দিক্ হইতে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই।"

এই বিরাট কার্যে তিনি যে মনীষীর সাহায্য ও উৎসাহ পাইয়াছিলেন তিনিই বিখ্যাত ফরাসী বৈজ্ঞানিক মঁসিয়ে বার্থেলো। তাঁহার কথা উল্লেখ করিয়া আচার্য লিখিয়াছেন—

"এই বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে প্রায় একুশ বংসর পূর্বে আমি ম' সিয়ে বার্থেলোর সংশ্রাবে আসি। এই ঘটনা আমার ঐতিহাসিক রসায়নশান্ত্র পাঠের পথনির্দেশক স্বরূপ। যিনি প্রতীচ্য জগতের রসায়নশাস্ত্রের কিরূপ উন্নতি হইয়াছিল এবং কোন্স্থান হইতে তত্ত্ত্য লোকেরা ঐ বিছা শিক্ষা করিয়াছিল তাহা সর্বাপেক্ষা প্রকৃষ্টরূপে নির্দেশ করিয়া যশস্বী হইয়াছেন, সেই তৎকালীন রাসায়নিকদিগের অধিনেতা জগদিখ্যাত ফরাসী বৈজ্ঞানিক, হিন্দুগণ রুসায়নশাস্ত্রে কিরূপ উন্নতি করিয়াছিল তাহা জানিবার জন্ম উদগ্রীব হইয়াছিলেন। এমন কি তিনি ঐ বিষয়ের অনুসন্ধান করিবার জন্ম আমাকে বিশেষভাবে অন্মরোধ করিয়াছেন। তাঁহার এই সংকল্পে প্রণোদিত হইয়া আমি 'রসেক্রসার-সংগ্রহ' নামক গ্রান্থের উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া ১৮৯৮ খুষ্টাব্দে তাঁহাকে ভারতীয় রসায়নশাস্ত্র বিষয়ক এক ক্ষুদ্র প্রবন্ধ প্রেরণ করি। পরে দেখিতে পাই যে, ঐ গ্রন্থের কোন বিশেষত্ব নাই, কারণ উহাদ্বারা হিন্দু রসায়নশাস্ত্রের উৎপত্তির হেতু অবগত হওয়া যায় না। বার্থেলো যে ঐ গ্রন্থের বিস্তৃত সমালোচনা করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছিলেন তাহা নহে; তিনি অনুগ্রহ করিয়া তাঁহার মধ্যযুগে রসায়নশাস্ত্র লামে



আচার্য্য প্রফুলচন্দ্র রায়



তিন খণ্ড বিশাল গ্রন্থ আমাকে উপহার পাঠাইয়াছিলেন। ঐ গ্রন্থ প্রধানতঃ আরব ও সিরীয় গ্রন্থাবলী অবলম্বনে লিখিত। আমি কিন্তু তখনও উহাদের অন্তিত্ব পর্যন্ত অবগত ছিলাম না। উহা অধ্যয়ন করিবার পর হিন্দু রসায়নশাস্ত্র সম্বন্ধে একখণ্ড পুস্তক লিখিয়া ঐ গ্রন্থাবলী সম্পূর্ণ করিবার উচ্চ আশা আমার মনে উদিত হয়।"

কিন্তু এই গ্রন্থ লিখা সহজ কার্য ছিল না। বিশেষতঃ ইহার
সমুদ্র উপাদান হস্তলিখিত কীটদন্ট প্রাচীন পুঁথিপত্র ব্যতীত
আর কোথাও পাইবার সম্ভাবনা ছিল না। এই সকল পুঁথিপত্রও
একত্র সংগৃহীত ছিল না অথবা কোথায় আছে তাহাও জানা ছিল
না। পুরাণ পুঁথি ঘাটয়া নৃতন বই লিখাই কত যে পরিশ্রম,
অধ্যবসায় ও ধৈর্যের আবশ্রুক, তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই অবগত
আছেন। কোথায় মাজাজ, তাপ্তোর, কোথায় বারাণসী, কোথায়
কাটামুণ্ড, তিব্বত, সকল জায়গা হইতে প্রাচীন পুঁথিসকল আনীত
হইল। এইরূপে প্রচ্ব মালমসলা সংগ্রহ করিয়া স্থদীর্ঘ দ্বাদশ
বংসর অক্লান্ত চেষ্টার পর এই বিরাট গ্রন্থ জনসমাজে প্রচার হইল।
এই গ্রন্থের উপসংহারে আচার্য লিখিয়াছিলেন—

"It is with mingled feelings that I mark the hour of my final deliverance from a self-imposed task which has occupied all my spare time during the last 15 years and more, feelings not unlike those which overpowered the Historian of the Roman Empire.

"The Hindu nation with its glorious past and vast latent potentialities may yet look forward to a still more glorious future, and if the perusal of these lines will have the effect of stimulating my

countrymen to strive for regaining their old position in the intellectual heirarchy of nations, I shall not have laboured in vain."

হিন্দু রসায়ন-শাস্ত্রের ইতিহাস হুই খণ্ডে বিভক্ত। ইহার প্রথম খণ্ডে রসায়নী বিভা চারি যুগে বিভাগ করা হইয়াছে। প্রথম আয়ুর্বেদিক যুগ—বৌদ্ধপূর্ব যুগ হইতে ৮০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। চরক, সুশ্রুত, বাগভট্ট প্রভৃতি এই যুগের গ্রন্থ। দিতীয় পরিবর্তন যুগ— ৮০০ খুষ্ঠাব্দ হইতে ১১০০ খুষ্ঠাব্দ ; বৃন্দ ও চক্রপাণি এই যুগের গ্রন্থ। তৃতীয় তান্ত্ৰিক যুগ—১১০০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১০০০ খৃষ্টাব্দ ; রসার্ণব এই যুগের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। চতুর্থ যুগ—১৩০০ খঃ অবদ হইতে ১৫৫০ খঃ অব্দ; রসরত্নসমূচ্চয় এই যুগের প্রামাণ্য গ্রন্থ। দিতীয় খণ্ডে অনেক নৃতন উপাদান সংযোজিত হইয়াছে। স্থবিখ্যাত বৌদ্ধ পণ্ডিত রাসায়নিক সিদ্ধ নাগার্জু ন ও তংপ্রণীত 'রসরত্বাকর' ভারতের জ্ঞানবৈভব বর্ধিত করিয়াছেন। বৌদ্ধ ও তান্ত্রিক পণ্ডিতগণ হিন্দু রসায়নে যে অসাধারণ উন্নতি প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে স্থুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। এমন কি ত্রয়োদশ শতাব্দীতেও হিন্দু রাসায়নিক গোবিন্দাচার্য 'রসসার' নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। এই সকল গ্রন্থ হইতে বেশ স্পণ্ট বুঝা যায় যে হিন্দুগণ রসায়ন-শাস্ত্র সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ছিলেন এবং উহা এই দেশের মাটীতেই উদ্ভত হইরাছিল। স্থপ্রসিদ্ধ ফরাসী বৈজ্ঞানিক মসিয়ে বার্থেলো এবং প্রাচ্য-বিভাবিদ সিলভাঁ লেভি এই গ্রন্থের অত্যন্ত প্রশংসা করিয়াছেন।

হিন্দু রসায়ন শাস্ত্রের ইতিহানের প্রথম খণ্ড ১৯০৫ সালে দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপা হয় এবং ইহার ছই বছর পরে দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়।

## নব্য বাঙ্লার রাসায়নিক গোষ্ঠ

50 1

আচার্য প্রফ্রচন্দ্রের স্বচেয়ে বড় দান ও কৃতিত্ব বাংলা দেশে তাঁহারই শিক্ষা-দীক্ষায় একদল নব্য রাসায়নিকের সৃষ্টি। বস্তুতঃ আচার্যদেবের আর কোন কৃতিত্ব না-ও যদি থাকিত, তব্ শুধু এই একটি মাত্র কীর্তি-গৌরবে তাঁহার নাম চিরম্মরণীয় হইয়া রহিত। আচার্যদেবের ছাত্রগণ যথার্থ ই তাঁহার সাধনার উত্তরাধিকারী—তাঁহাদের অনেকের কৃতিত্ব আচার্যকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে। দেশ-বিদেশে প্রফুল্লচন্দ্রের খ্যাতি তাঁহার ছাত্রদের কৃতিত্বের জন্মই শতগুণ বর্ধিত হইয়াছে।

পূর্বেই বলিয়াছি, প্রফুল্লচন্দ্র প্রেমিডেন্সী কলেজে অধ্যাপনার প্রথম তাবস্থায়ই চাহিয়াছিলেন, একদল যথার্থ অনুসন্ধিংস্থ ছাত্র যাঁহারা বিজ্ঞানের মৌলিক গবেষণায় জীবন পাত করিবেন। ইহার জন্ম দীর্ঘদিন তিনি প্রতীক্ষা করিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে ১৯১০ সাল হইতেই তাঁহার এই আশা সার্থক হইতে চলিল। এই সময়েই শ্রীয়ুক্ত জিতেন্দ্রনাথ রক্ষিত প্রমুখ ছাত্রগণ আসিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজের 'নির্জন লেবরেটরী মুখরিত করিয়া তুলিল।' তাঁহার ছাত্রদের মধ্যে ডাঃ রসিকলাল দত্ত, ডাঃ নীলরতন ধর, ডাঃ জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, ডাঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ স্থার্জি, ডাঃ হেমেন্দ্রকুমার সেন, অধ্যাপক যতীন্দ্রনাথ সেন, স্বর্গীয় অধ্যাপক অতুলচন্দ্র ঘোষ, অধ্যাপক পঞ্চানন নিয়োগী ও মানিকলাল দে, ডাঃ জ্ঞান রায়, ডাঃ প্রফুলচন্দ্র মিত্র, ডাঃ পুলিন সরকার, ডাঃ প্রিয়দারপ্তন রায় প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণ বিশেষ খ্যাতি ও যশ জর্জন করিয়াছেন। ডাঃ রসিকলাল দত্ত কলিকাতা বিশ্ববিত্যালয়ে রসায়নী বিত্যায় সর্ব প্রথম ডি-এস্সি উপাধি

লাভ করেন। যখন ইনি পঞ্চম বার্ষিক শ্রেণীতে পড়েন, তখনই আচার্য রায় তাঁহার প্রতিভার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে গবেষণা কার্যে বিশেষভাবে নিয়োজিত করেন। আচার্য রায়ের বহু আবিশ্রিয়া ও গবেষণা তাঁহার ছাত্রদের সহযোগে সম্পন্ন হইয়াছে।

তাঁহার ছাত্রগণের মধ্যে ডাঃ নীলরতন ধর জুলাহাবাদ বিশ্ববিত্যালয়ে পদার্থ রসায়নশান্তের সর্বাধ্যক্ষ, ডাঃ জ্ঞানেন্দ্রচল্র ঘোষ ঢাকা বিশ্ববিত্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগের সর্বাধ্যক্ষ ছিলেন। ডাঃ জ্ঞানচল্র মুখার্জি, ডাঃ পুলিন সরকার, ডাঃ প্রিয়দারঞ্জন রায় প্রামুখ অধ্যাপকগণ কলিকাতা বিশ্ববিত্যালয়ের বিজ্ঞান-কলেন্ডের অধ্যাপক, ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী প্রেসিডেন্সী কলেন্ডে অধ্যাপনা করিতেন। ডাঃ হেমেল্র কুমার সেন রাচি লাক্ষা ইন্ষ্টিটিউটের ডিরেক্টার নিযুক্ত হন। ইনিই এই পদে সর্বপ্রথম ভারতীয়।

### বেঙ্গল কেমিক্যাল

"ব্যবসা কর, শিল্প ধর, চাকরীর মারা ছাড়"

"আজ এই ভীষণ অন্নসম্ভার দিনে আমাদের যুবকগণ কি শুধু পাশ-ফেল গণনা করে জীবনের শ্রেষ্ঠ ম ভাগ নষ্ট করে ফেলিবেন ? চাকুরী হ'ল না বলে জগৎ অক্ষকার দেখবেন ? এ মোহ ছাড়িয়ে উঠ্তেই হবে। আমাদের এখন একটা সবল জীবন্ত যুবক-সমাজের দরকার হয়েছে, যারা গতানুগতিকের গণ্ডী ভেঙে অনিশ্চিতের মধ্যে বাঁপিয়ে পড়্তে একটুও ভয় পাবেন না, পাশ-ফেলের হিসাব না রেথে যারা আপনার তেজে আপনি দীপ্ত হ'য়ে প্রচণ্ড কর্ম-চেষ্টা প্রকট করে দেখাবেন।"

প্রফুল্ল যেমন একদিকে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বসমূহ আবিষ্ণার করিয়া জ্ঞান-ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছেন, অন্তদিকে বিজ্ঞানকে কার্যকরী করিয়া দেশের আর্থিক উন্নতির সহায়তা করিয়াছেন। এ বিষয়ে বেঙ্গল কেমিক্যাল তাঁহার সর্বপ্রেষ্ঠ কীর্তীস্তম্ভ। বাঙালীর আর্থিক ছরবস্থা ও উহার প্রতীকারের জন্ম আচার্য রায় কত না বক্তৃতা করিয়াছেন, কত না প্রবন্ধ লিথিয়াছেন—বৃদ্ধ বয়স পর্যস্তপ্রতাহার ইহাতে বিরাম ছিল না।

পঞ্চাশ বছর আগেকার কথা। প্রফুল্লচন্দ্র প্রেসিডেন্সী কলেজে
চাকুরী করিয়া ২৫০ টাকা পান। উহা হইতে মাসে মাসে তাহার
পৈতৃক ঋণ শোধ করেন, উদ্বৃত্ত সামাগ্রই থাকে। এইরূপে ৮০০ টাকা সঞ্চিত হইল। এই সামাগ্র পুঁজি সম্বল করিয়া প্রফুল্লচন্দ্র
কলিকাতা অপার সার্কুলার রোডের এক ক্ষুদ্র অন্ধকার ঘরে অধুনাবিখ্যাত বেঙ্গল কেমিক্যাল কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা করিলেন। ইহার
কথা তিনি নিজেই লিখিয়াছেন—

"The Bengal Chemical and Pharmaceutical Works had its birth and early struggles in the dark

and dingy rooms of a house in Upper Circular Road, and it started with the modest sum of Rs. 800."

প্রথম অবস্থায় বেঙ্গল কেমিক্যালের জেম্ম প্রফুল্লচন্দ্রকে 'কুলির মত' খাটিতে হইত। কত অনটন ও ছর্ভাবনার মধ্য দিয়া ইহার শৈশবকাল কাটিয়াছে। আচার্য রায় লিখিয়াছেন—

"আমার প্রিয় বেঙ্গল কেমিক্যাল ওয়ার্কসের বর্তমান মূলধন প্রায় ২৫ লক্ষ টাকা। ৩০ বৎসর পূর্বে উহা মাত্র ৮০০ টাকা লইয়া আরম্ভ করি। একদিন আমার ছোট ভাইর উপর চিনি কিনিবার ভার দিই। সে শ্রামবাজারের এক ডাক্তারখানার বিলের টাকা হইতে বড়বাজারে গিয়া চিনি সওদা করিবে, তবে আমি সিরাপ প্রস্তুত কবিব। ট্রামের ভাড়া ৪ পয়সা জুটিল, এক পয়সা জুটিল না! তখন এমনই অভাবে দিন গিয়াছে। আর এখন ?" আবার বলিয়াছেন—

"তখন সারাদিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করতে হ'ত, নিজেদের সুখ ও স্বাস্থ্যের দিকে একট্ও নজর দেবার অবকাশ ছিল না। আর আমাদের সময় কারও কাছ থেকে কোন রকম উৎসাহ পাবার স্থবিধা ছিল না —বিজ্ঞানের গবেষণার জন্মে কেউ কখনও উৎসাহ দিত না। এখন অনেক পরিবর্তন ঘটেচে—এ-বছর আমাদের কারখানার একজন বৈজ্ঞানিক এক লাখ টাকা কেবল রয়েলটি হিসাবে পেয়েছেন। তিনি আগুন নেবাবার একটা যন্ত্র (Fire Extinguisher) নতুন ভাবে তৈরী করেছেন, এই Fire King গভর্নমেন্ট বেশী পরিমাণে নেওয়াতে আমরা তাঁকে এক লাখ টাকা পুরস্কার দিয়ে তাঁর প্রতিভার উপযুক্ত সম্মান রাখতে পেরেছি।"

সেই তুঃসময়ে যাঁহারা বেঙ্গল কেমিক্যালের প্রথম অবস্থায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কয়েকজনের নাম এখানে উল্লেখ না করিয়া পারিলাম না। বস্তুতঃ তাঁহাদের নিঃস্বার্থ ত্যাগ ও সাহায্য না পাইলে বেঙ্গল কেমিক্যাল আজ এই উন্নতি লাভ করিতে পারিত কিনা সন্দেহ। এই সকল নীরব কর্মীর মধ্যে ডাঃ অমূল্যচরণ - বস্থই সর্বপ্রথম প্রফল্লচন্দ্রের সাহায্যে নিঃস্বার্থ ভাবে আত্মনিয়োগ করেন। তাহার পর সতীশচন্দ্র সিংহ নামক একজন যুবক এম্-এ পাশ করিয়া ইহাতে যোগদান করেন। ইনি বস্তুতঃই বিজ্ঞান-যজ্ঞে আত্মোৎসর্গ করেন। একদিন হাইড্রোসায়েনিক এসিড্ (প্রাসক এসিড্) লইয়া কার্য করিবার সময় তাঁহার মৃত্যু হয়। অধ্যাপক চন্দ্রভূষণ ভাত্ড়ী প্রেসিডেন্সী কলেজে ডিমন্ষ্ট্রেটার ছিলেন, তিনিও আসিয়া ইহাতে যোগ দিলেন। তাঁহার মত একনিষ্ঠ ও নীরব কর্মী খুব কমই দেখা যায়।

আমাদের একটা জাতীয় কলঙ্ক আমাদের চাকুরী-প্রিয়তা। ইহার ফলে বাঙ্লার ব্যবসা-বাণিজ্য আজ পরের হাতে। বাঙ্লার কোটি কোটি টাকা আজ শোষণ করিয়া লইতেছে ইংরাজ, আর্মেনিয়ান, ভাটিয়া ও মাড়োয়ারী বণিকের দল আর আমরা হা অন, হা অন্ন বলিয়া কুধার আলায় ছুটাছুটি করিতেছি।

প্রফুল্ল এই দৈন্ত দূর করিয়া আবার এই শ্রামলা বাংলাকে সোনার বাংলায় পরিণত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। বেঙ্গল কেমিক্যাল ছাড়া তিনি আরো ৫।৭টি যৌথ করিবারের সংক্ষে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি কতবার বলিয়াছেন—

"ব্যবসায়-ক্ষেত্রে প্রধান জিনিষ প্রবল আগ্রহ ও চেষ্টা, কোন অসুবিধাতেই দমে না যাওয়া এবং অল্প বেতনে বা বিনা বেতনে কোন চল্তি কারবারে শিক্ষানবিশী করা। এমন যুবক নেই যিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হ'লে কৃতকার্য হ'তে না পারেন। এখন আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত 'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন।

"আমাদের দেশের লোক শ্রমের মর্যাদা ব্ঝেন না। এই জ্ঞানটা আমাদের বড় কম। 'পরিশ্রম করলেই ছোট লোক হ'ল' এরপ একটা ধারণা আমাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল হ'য়ে আছে। আমি সেই যুবকটিকে ধতাবাদ দিই যিনি বলেন কুলিগিরি কর্ব; এঁর বাহাছরী আছে। 'বসে খাব বা কারও স্কন্ধে চেপে খাব'—এ বড় লজ্জার কথা—বড় জঘতা কথা। যে অলস, যে পরভাগ্যোপজীবী তাঁর বেঁচে থাকবার অর্থ নেই।

"আমাদের ব্যবসায়-ক্ষেত্রে টাকার অভাব। কোন সভা সমিতিতে ভলালীয়ারের অভাব হয় না—কিন্তু যথার্থ কন্থ স্থাকার করে যে কান্ধ করতে হয়, সেইখানেই আমরা লোকাভাব দেখি। আমাদের উৎসাহ খড়ের আগুনের মত দপ্করে জ্বলে উঠে, কিন্তু আবার খপ্ক'রে নিবে যায়। এরপ ভাবোচ্ছ্যুস কর্মপদ্ধ আনয়ন করে। ভাবপ্রবণ হও, খুব বড় কল্পনা কর, ভাব্কতার বলে গতান্থগতিকের গণ্ডী ভেঙ্গে ফেল, নৃতন পথে এগিয়ে চল। অলসতা ও স্থপ্রবণতাই হচ্ছে আমাদের জাতীয় তুর্বলতা। এখন আমাদের আত্মবিশ্বাস চাই, পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস চাই, আমাদের প্রতি বিশ্বাসর উপযুক্ত হওয়া চাই।

'মেরুদণ্ড-বিশিষ্ট মানুষ হতে হবে। অন্নসমস্থার মীমাংসা কর্তে পার্লে সঙ্গে অনেক প্রশ্নের সমাধান হয়ে যাবে। তাই ব্যবসা-বাণিজ্য ছাড়া আমার অন্থ কিছু বল্বার নাই। এসব কাজে আমাদের স্পৃহা নেই, প্রবৃত্তি নেই। এই প্রবৃত্তি আগে জাগিয়ে তুল্তে হবে, এই স্পৃহা মনে তীব্র হ'লে নৃতন পথে চল্বার সাহস হবে।

"তারপর বাঙালী কথনও অংশীদারীতে কাজ করতে পারে না।
বাঙালীর তুর্ভাগ্য যে, যদি সে অংশীদার নিয়ে কাজ আরম্ভ করে
তবে অনেক সময় হিতে বিপরীত হ'য়ে দাঁড়ায়—কাজ শিথে নিয়ে
অংশীদার পালায়। পরস্পরের প্রতি বিশ্বাসের অভাবে যৌথ
কারবারেও বাঙালীর চেষ্টা সফল হয় না। এটা হচ্ছে আমাদের
জাতীয় দোষ।

"আমাদের অনেকে প্রথম উন্তমে ব্যবসায়ে প্রবেশ ক'রে অল্পদিনের মধ্যে সফলতা লাভের জন্ম অধীর হ'য়ে উঠেন। আর যদি প্রথমে কিছু লোকসান হয় ত অমনি ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে 'হা চাকরী, হা চাকরী' ক'রে বেড়ান। কিন্তু স্থিরভাবে লেগে থাক্তে না পার্লে ব্যবসায়-ক্ষেত্রে সফলতা লাভের আশা ছরাশা মাত্র। তাঁরা বোঝেন না যে লোকসান দিয়ে তাঁরা বরং দক্ষ হ'লেন। আসল মাঝি সেই, যে পদ্মা পার হয়েছে, মাথার উপর দিয়ে যার আনেক ঝড়ঝাপ্টা গেছে। ঝড়ঝাপ্টা না পোহালে কোন কাজই হয় না। হতাশ হওয়া একেবারেই ঠিক নয়। তোমরা হতাশ হয়ে। না—তা' হলেই লোকসান যাকে বল্ছ তার মধ্যে লাভ দেখ্তে পাবে। পাঁচবার ধাকা খেয়ে তবে শিক্ষা লাভ হয়।"

বাঙালী যুবকদের এই কর্তব্য নির্দেশ করিয়া প্রফুল্লচন্দ্র বলিয়াছিলেন—

"এই ভীষণ প্রতিযোগিতার দিনে আমাদের যুবকগণ বসিয়া থাকিলে অথবা নির্জীবভাবে শুধু বিশ্ববিভালয়ের পরীক্ষায় পাশ-ফেল গণনা করিলে চলিবে না। দেশে ছোট-বড় অনেক চাকুরে লোক আছে তাহাদের বংশ-বৃদ্ধি করা কখনও যুবকদের জীবনের লক্ষ্য হইতে পারে না। এ আশা, এ মায়া ত্যাগ করিতেই হইবে।

"যুবকগণ গৃহের শত দৈশ্য প্রভৃতিতে অকালে ভারাক্রান্ত হয়ে উভ্তম-শক্তি হারিয়া ফেলে। স্থাড্লার বলেছেন যে তিনি বাঙালী যুবককে হাস্তে দেখেন নাই। আশ্চর্য হবার কথা নয়।"

কয়েক বছর পরে বেঙ্গল কেমিক্যালকে লিমিটেড কোম্পানীতে পরিণত করা হয়। সেই সময়ে স্থার রাসবিহারী ঘোষ, ডাঃ চ্ণীলাল বস্থু প্রভৃতি এই কারবারে পরিচালকরূপে যোগদান করেন। তখন কোম্পানীর মূলধন করা হয় পাঁচ লক্ষ টাকা। এখন ইহার মূলধন পাঁচিশ লাখের উপর। এখন বেঙ্গল কেমিক্যালের প্রকাণ্ড কারখানা মাণিকতলায় ১১ বিঘা জমির উপর অবস্থিত। এই কার্থানায় স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায়, পাণিহাটিতে ১৯১৯-২১ সালে ১৫০ বিঘা জমির উপর নৃতন কারখানা খোলা হইয়াছে।

বেঙ্গল কেমিক্যাল বাঙালীর সংহত প্রচেষ্টার কার্তিস্তম্ভ। ইহার পরিচালনা সম্পূর্ণ বাঙালীরাই করিয়া থাকেন। ইহার কারখানার ভূতপূর্ব ম্যানেজার শ্রীযুক্ত রাজশেখর বস্থ বাংলা সাহিত্য-ক্ষেত্রেও স্থিসিদ্ধ। তিনি আচার্য রায়ের প্রাক্তন ছাত্র। 'পরশুরাম' ছদ্মনামে তিনি যে অপূর্ব হাস্তরহস্তের সৃষ্টি করিয়াছেন, বাংলা সাহিত্যে তাহা অপূর্ব দান। বেঙ্গল কেমিক্যালের স্থন্দর স্থন্দর নামের পরিকল্পনা ইনিই করিতেন। ইহার অন্যতম পরিচালক জ্রীসতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত মহাত্মাজীর আহ্বানে থদ্দর ও কুটার-শিল্প প্রচারে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। এখানে রাসায়নিক গবেষণা কার্যে একদল বৈজ্ঞানিক নিযুক্ত আছেন—তাঁহারা প্রত্যেকেই বি-এস্-সি বা এম্-এস্-সি বা ডক্টরেট উপাধি-প্রাপ্ত। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় বেঙ্গল কেমিক্যাল ভারত গভর্নমেন্টকে যুদ্ধের নানা প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ করেন। এই সাহায্যের জন্ম এবং বিজ্ঞানের মৌলিক গবেষণার জন্ম গভর্নমেণ্ট প্রফুল্লচন্দ্রকে 'স্তার' উপাধি প্রদান করেন। এই ছই কারখানায় বর্তমানে প্রতিদিন ২০ টন করিয়া সালফিউরিক এ্যাসিড্ তৈরী হয়। আলকাতরা ডিষ্টিলেসন্ বিভাগে স্থাপথলিন প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। পানিহাটি কারখানায় হীরাকস, অ্যালুমিনিয়াম সালফেট, সোভিয়ম, ডাইক্রোনেট, জিষ্ক ক্লোরাইড্, ইথর প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। দৈনিক ৩০ টন অ্যালাম তৈরির একটি বিরাট প্ল্যান্ট পানিহাটিতে বসিয়াছে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রথায় সিরাম, ভ্যাকসিন্ও ইনজেকশন্ দিবার বিবিধ ঔষধপত্র মাণিকতলা কারখানায় তৈরি হয়। প্রত্যেক বিভাগেই অভিজ্ঞ ও উপযুক্ত বৈজ্ঞানিকগণ কার্য পরিচালনা করেন। এখানের রিসার্চ লেবরে-ট্রীতে গবেষণা করিয়া শ্রীহরগোপাল বিশ্বাস ও শ্রীসভীন্ত্র জীবন দাসগুপ্ত প্রভৃতি কলিকাতা বিশ্ববিত্যালয়ের ডক্টরেট্ উপাধি লাভ করেন। গত ২৫ বছরে বেঙ্গল কেমিকেলের মাল বিক্রয় বার্ষিক ২০ লক্ষ টাকা হইতে দেড় কোটি টাকায় উন্নীত হইয়াছে। বর্তমানে ৪০০০ লোক বেঙ্গল কেমিকেলের কারখানায় কাজ করে।

### জনহিত ও সমাজ-সেবা

'হিন্দুধর্ম দেশাচারে, লোকাচারে পরিণত। ধর্ম এখন আত্রয় নিডেছেন—ভলের কলসী ও ভাতের হাঁড়ির ভিতর।'

"জাতির সমস্ত বিচা, যণ, ক্ষমতা আত্মসাৎ করে নিজে বাড়বে ? শরীরকে অনশনে রেথে মন্তিক বড় হবে ? তা কি সয় ? সয় না ? তাই কি অধঃগতন !" — ডি, এল, রৗয়

"India must wake up, shake off her degradation put life and heart into every class of her people, elevate her women and depressed classes and remove the galling restrictions of cast and all social inequalities."

-Sir P. C. Roy

প্রফুল্লচন্দ্রের ছিল কর্ম-বহুল জীবন, তাঁহার কাজের অন্ত ছিলনা।
এই ক্ষীণ দেহ-যাষ্ট লইয়া তিনি নানা কাজে সর্বদা লিপ্ত থাকিতেন।
দেশের এমন বৃহৎ জনহিতকর ব্যাপার ছিল না যাহার সঙ্গে তিনি
সংলিপ্ত না ছিলেন।

১৯২১ সালে থূলনায় ছভিক্ষ দেখা দিল, অর্থাভাবে অন্নাভাবে দলে দলে লোক মৃত্যুর মুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। সরকার তদস্ত করিতে পাঠাইলেন। সরকার পক্ষ থেকে রিপোর্ট বাহির হইল—থূলনায় ছভিক্ষ হয় নাই; এখনও সেখানে গরুর ছধ পাওয়া যায়, লোকের ঘাসপাতা খাইতে হয় না! কিন্ত খূলনাবাসী প্রফুল্লচন্দ্রের নিকট সে স্থানের শোচনীয় অন্ন-কন্টের কাহিনী প্রত্যুহ আসিতে লাগিল। তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন না। 'রিলিফ কমিটি' করিয়া ছভিক্ষ-পীড়িত নরনারীর জন্ম চাঁদা তুলিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি টাকা তুলিয়া নিরন্ন দেশবাসীর সহায়তা করিলেন।

এই সময়ে মহাত্মা গান্ধী-প্রবর্তিত অসহযোগ আন্দোলন দেশময় প্রবল বেগে চলিতেছে। চরকা ও খদ্দরের বাণী ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ধ্বনিত হইতেছে। আচার্য রায়ের চরকা ওখলরে তখন কোন আস্থা ছিল না। কিন্ত খুলনার ছর্ভিক্ষের প্রকোপ কমিলে, ছর্ভিক্ষপীড়িত লোকদের কি কাজ দেওয়া যায়, তাহা চিন্তা করিতে করিতে চরকা ও খলরের কথা তাঁহার চোখে ভাসিয়া উঠিল। ছর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত নরনারী অবসর সময়ে চরকার সূতা কাটিলে ও কাপড় বুনিলে, ভাহাদের অনেক সাহায্য হইবে। ইহাই স্থির করিয়া তিনি ঘরে ঘরে চরকা বিতরণ করিলেন। তাঁহার অদম্য চেন্তা ও উৎসাহে খুলনায় এই মৃত শিল্পটি যেন প্রাণ পাইয়া বাঁচিয়া উঠিল। দিন রাত সে চরকার ঘর্-ঘরানিতে মনে পড়ে—

"ভোমরায় গান্ গায় চরকায়, শোন্ ভাই। খেই নাও, পাঁজ দাও, আমরাও গান গাই! ঘর-বার কর্বার দর্কার নেই আর, মন দাও চর্কায় আপ্ নার আপ্ নার। চর্কার ঘর্ঘর পড়্শীর ঘর ঘর! ঘর ঘর ক্ষীর সর,—আপনায় নির্ভর!"

ইহার পর ১৯২২ সালে সেপ্টেম্বর মাসে উত্তরবঙ্গে ভীষণ বক্তা হয়। রাজসাহী, পাবনা ও বগুড়া জেলার গ্রামগুলি একেবারে ভাসিয়া যায়। লোকের ঘর-বাড়ী, গরু-বাছুর, শস্ত সমস্ত নষ্ট হইয়া গেল। লোকে হাহাকার করিতে লাগিল। সরকারী রিপোটে প্রকাশ, এই বক্তায় ১৮০০ বর্গ মাইল জায়গা ভাসিয়া গিয়াছিল। ইহাতে ৪০৫০ জন লোক মারা যায়, ১২ হাজার গরু বক্তায় ভাসিয়া যায়। দেশবাসীর এই দারুণ হুরবস্থায় প্রফুল্লচন্দ্র কি নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারেন? তাঁহারই উত্যোগে বক্তা নিবারণের জন্ত 'বেঙ্গল রিলিফ কমিটি' গঠিত হইল। সমগ্র বাংলাদেশ এবং ভারতবর্ষ হইতে চাঁদা তোলা হইল। ধনী, গরীব, কুলি-মজুর সকলেই সাধ্যানুসারে সাহায্য করিল। এইরূপে প্রায় সাতে লক্ষ টাকা উঠিল। আচার্যের অধিনেতৃত্বে বাংলার যুবকগণ দলে দলে এই কার্যে আত্মনিয়োগ করিল। বক্সাপীড়িত অঞ্চলে নানাস্থানে কেন্দ্র করিয়া লোকদের চাউল, জামাকাপড় ও অর্থ সাহায্য করা হইল। তারপর যখন জল কমিয়া গেল, তখন রোগ দেখা দিল। ডাক্তার ও ঔষধপত্রাদি লইয়া যুবকদল অগ্রসর হইল। চিকিৎসার ব্যবস্থাও হইল, কিন্তু এই সব লোকেদের কাজ কি দেওয়া যায়? এবারও চরকা বিতরণ করা হইল। লোকেও উৎসাহে স্থতা কাটিতে আরম্ভ করিল এবং তাহাদের কাটা স্থতায় তৈরী খদ্দর বাজারে খ্যাতি লাভ করিল।

হিন্দুসমাজের আজ নানা বিপদ, অনেক সমস্তা। যে সকল ব্যাধি এই সমাজে পুষ্ট হইতেছে, তাহা দূর করিতে হইবে। তবেই হিন্দুসমাজ নিরাময় ও শক্তিশালী হইয়া দাঁড়াইবে। নচেৎ এই ত্র্বল ও পদ্ধু সমাজদেহ লইয়া জগতে টিকিয়া থাকা আজকার দিনে আর চলিবে না। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র এদিকেও দৃষ্টি দিয়াছেন। কত বক্তৃতায়, লেখায়, পুস্তিকায় তিনি এই সকল বিষয়ে সকলকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। সমাজ-সংস্কারের এই প্রচেষ্টার জন্ম তিনি ভারতবর্ষের সর্বত্রই খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। ১৯১৮ সালে ডিসেম্বর মাদে কলিকাতায় ভারতীয় সামাজিক সম্মেলনের সভাপতিরূপে তিনি বলিয়াছিলেন—

"তথাকথিত উচ্চশেণীর হিন্দু একথা যেন না ভোলেন যে যদি তাঁহারা তাঁহাদের অশিক্ষিত দেশভাতাগণকে চণ্ডাল, অস্তাজ, পঞ্চমা প্রভৃতি অবজ্ঞাসূচক অভিধানে অভিহিত করিয়া তাহাদের নিকট হইতে দ্রে থাকেন, তাহা হইলে তাঁহারা সমগ্র হিন্দু জাতির উন্নতির আশা সমূলে নাশ করিবেন।" এই কথাই আমাদের করির কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াছে—

"হে মোর হুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান, অপমানে হতে হবে তাহাদের স্বার স্মান।" এই তথাকথিত অনুনত সমাজের প্রতি সমাজের কর্তব্য কি, তাহা প্রফুল্লচন্দ্র স্পষ্ট ভাষায় নির্দেশ করিয়াছেন—

"আমাদের কর্তব্য, যারা পশ্চাৎপদ তাদের সকলকে টেনে তুলি। আমরা দেশকে মা বলি। যাঁরা লম্বা বক্তৃতা করেন, আমি তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করি তাঁরা যদি বাঙলাকে মা বলেন, তবে কি সকলকে ভাই বলে আলিঙ্গন কর্বেন না— মায়ের সন্তানকে দূরে ঠেলে তাঁরা অগ্রসর হবেন ?—তবে তাঁহাদের কিসের মা বলা ?

"সবাই মায়ের সন্তান—সকলকে টেনে নিতে হবে। যে পেছনে আছে তাকে তুলতে হবে। যিনি শিক্ষিত তিনি অশিক্ষিতকে টেনে নেবেন।"

তারপর নারীসমাজের সমস্তা তাঁহার মনে জাগিয়াছে। নারী জাতির উন্নতি ব্যতিরেকে জাতীয় পঙ্গুতা দূর হইবার নয়। তাই তিনি বলিয়াছেন—

"এই যে একই সমাজের স্ত্রী ও পুরুষদের মধ্যে একটা বিপুল ব্যবধান—ইহাই আমাদিগকে পদু করিয়া রাথিয়াছে। It is the woman of India who really belong to the depressed class—আমাদের দেশের স্ত্রীলোকেরাই প্রকৃতপক্ষে অনুনত জাতিভুক্ত। মাতৃজাতির অজ্ঞানতা দূর করিবার জন্ম সামর্থ্য আমাদের নাই—কোন্মুথে আমরা স্বরাজ লাভের যোগ্য বলি ?"

অস্পৃত্যতা হিন্দু সমাজের আর এক দূরপনেয় কলস্ক। রাষ্ট্র-নেতা মহাত্মা গান্ধী হইতে আরম্ভ করিয়া সকলেই ইহার বিরুদ্ধে তীব্রভাবে আন্দোলন চালাইয়াছেন। চল্লিশ বছর পূর্বে স্বামী বিবেকানন্দ বজ্রনির্ঘোষে বলিয়াছিলেন—

"যে ধর্ম গরীবের ছঃখ বোঝে না, মান্ত্রকে উন্নত করে না, তাহা ধর্ম নামের যোগ্য নহে। আমাদের ধর্ম এক্ষণে কেবল ছুঁৎমার্গে পরিণত হইরাছে—কাহাকে ছুঁইতে পারা যায়, কাহাকে ছুঁইতে পারা যায় না, তাহারই বিচারে পরিণত হইরাছে। হা ঈশ্বর! যে দেশের সর্বপ্রধান পণ্ডিতগণ ডান হাতে খাইব না বাঁ হাতে খাইব এইরূপ কঠিন ুসমস্থার মীমাংসায় গত ছুই হাজার বংসর ব্যস্ত আছেন, সে দেশের অধঃপতন হইবে না ত হইবে কাহার ?"

প্রফুল্ল সে কথার প্রতিধানি করিয়া বলিয়াছেন—''এ ভগুমি আর চল্বে না। বরফ খাব, সোডা খাব, ষ্টীমারে বাবুর্চির রালা খাব, সাহেবের হোটেলে খাব, আবার নামাবলীও ঠিক রাখব, তা হয় না। এই ছুঁৎমার্গের হাত এড়াতে না পারলে হিন্দুধর্ম পৃথিবী হতে লোপ পাবে। এসব ছাই-পাঁশ দূরে ফেলে দিয়ে, হিন্দুজাতিকে বক্ষ বিস্তার করে সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে; নোংরা দেশাচার পাপাচার আঁকড়ে থাক্লে চল্বে না।"

### সাহিত্য-সাধনা ও জাতীয় শিক্ষা

"ৰানান্ দেশের নানান্ ভাষা বিনা অদেশী ভাষা মিটে কি আশা ?" — নিধ্বাবু

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রাসায়নিক হইলেও সাহিত্য-চর্চা তাঁহার জীবনের অক্সতম প্রচেষ্টা। পূর্বেই বলিয়াছি, তিনি ইংরাজী সাহিত্য ও ইতিহাসের অনুরাগী ভক্ত। হিন্দু রসায়ন শাস্ত্রের ইতিহাস তাঁহার বৈজ্ঞানিক সাহিত্যের বড় নিদর্শন—যদিও উহা ইংরাজীতে লিখা। তাঁহার বক্তৃতাসমূহ সারগর্ভ ও জাতীয় জীবন গঠনের উপাদানে পরিপূর্ণ। তাঁহার লেখাগুলির অধিকাংশই অর্থ নৈতিক ও সামাজিক বিষয়ের, সামান্থ কিছু শিক্ষা, সাহিত্য ও বিজ্ঞান সম্বন্ধীয়। 'বাঙালীর মস্তিক ও তাহার অপব্যবহার' ও 'অন্নসমস্থা'—তাঁহার এই পুস্তিকা ছইখানি বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছে। উহা হইতে অনেক কথা এই পুঁথিতে উদ্ধৃত হইয়াছে।

ধারাবাহিক ভাবে প্রফুল্লচন্দ্র বাংলা সাহিত্যের অনুশীলন করিয়াছেন। 'বাংলা গল্প সাহিত্যের ধারা' নামক স্থুদীর্ঘ প্রবন্ধ ইহার পরিচয় দেয়। প্রফুল্লচন্দ্র রাজসাহীতে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের ভিতীয় অধিবেশনের (১৩১৫ সালে) সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন। বাংলায় বৈজ্ঞানিক সাহিত্য যাহাতে সৃষ্টি ও পুষ্টিলাভ করে, তিনি এই সভায় বিশেষভাবে বলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, 'আমরা যতদিন স্বাধীন ভাবে নৃডন নৃতন গ্রেবণায় প্রবৃত্ত হইয়া মাতৃভাষায় সেই সকল তত্ত্ব প্রচার করিতে সক্ষম না হইব, ততদিন আমাদের ভাষার এই দারিদ্রা ঘুচিবে না।' প্রফুল্লচন্দ্র অনেক

মাসিক পত্রিকায় নিয়মিতভাবে লিখিতেন। 'বঙ্গবাণী' 'প্রবাসী' 'বসুমতীতে' তাঁহার অনেক চিন্তাশীল রচনা প্রকাশিত হইয়াছে।

সাহিত্য-চর্চার সঙ্গে সঙ্গে দেশে যাহাতে স্থশিক্ষা ও জাতীয় শিক্ষা প্রসারিত হয়, তাহার জন্মও প্রফুল্লচন্দ্র কম করেন নাই। ১৯২২ সালে বিজ্ঞান-চর্চার জন্ম তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দশ হাজার টাকা দান করেন। ১৯২৫ সালে যখন তিনি নাগপুর বিশ্ববিভালয়ে আহত হইয়া বক্তৃতা দিতে যান, সে উপলক্ষে পারিশ্রমিক বাবদ সমুদায় টাকা উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রত্যর্পণ করেন। আচার্যের বয়স ষাট বছর পূর্ণ হইলে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিত্যালয়ে পদত্যাগ-পত্র প্রেরণ করেন। কারণ তিনি যে 'পালিত' অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত ছিলেন, সেই পালিত ট্রাষ্টের নিয়ম অনুসারে অধ্যাপকের ষাট বংসর পূর্ণ হইলে কর্মত্যাগ করা দরকার। অবশ্য ট্রাষ্টিরা ইহার ব্যতিক্রম করিতে পারেন। কিন্তু তাঁহার পদত্যাগ পত্র পাইয়া বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহার কর্মকাল আরও পাঁচ বছর বাড়াইয়া দিলেন। এই সময় তিনি বিশ্ববিভালয়কে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাঁহাতে তাহার হৃদয়ের মহত্ব ও জ্ঞান-বিস্তারের আগ্রহ পরিস্ফূট হইয়াছে। লিখিয়াছিলেন—"আমার জীবনের বাকী দিনগুলি বিজ্ঞান-মন্দিরে কাটাইয়া দিতে খুবই ইচ্ছা করি, কিন্তু এই কাজের জন্ম বিশ্ব-বিভালয়ের নিকট হইতে আর পারিশ্রমিক গ্রহণ করিতে অক্ষম। সেই জন্ম আমার নিবেদন যে পালিত অধ্যাপকের প্রাপ্য মাসিক এক হাজার টাকা আমি বিশ্ববিভালয়কে প্রত্যর্পণ করিতেছি, যাহাতে এই টাকা বিজ্ঞান-মন্দিরে রাসায়নিক বিভাগে ব্যয় হইতে পারে।"

দেশে যাহাতে জাতীয় শিক্ষার বিস্তার হয়, প্রফুল্লচন্দ্র তজ্জন্ম যথেষ্ট উৎসাহ দান করেন। জাতীয় শিক্ষায় তিনি বিশ্বাস করিতেন এবং ইহার পক্ষপাতী ছিলেন। তাই জাতীয় শিক্ষাপরিষদ্ (National Council of Education) স্তর আশুতোষ চৌধুরীর মৃত্যুর পর তাঁহাকেই সভাপতি নির্বাচিত করিয়াছিলেন। দেশের যেখানে কোন জাতীয় বিহ্যালয় প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, অমনি ডাক পড়িয়াছে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের। তিনিই এই নৃতন যজ্ঞের পৌরোহিত্য করিয়াছেন, তবেই অমুষ্ঠান শুদ্ধ হইয়াছে, সার্থক হইয়াছে। ১৯২৩ সালে আলিগড় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে আহ্বান করেন, উপাধি দান-সভার সভাপতিত্ব করিতে। সে কথা উল্লেখ করিয়া তিনি একবার বলিয়াছিলেন—"মুসলমানগণ আমাকে আলিগড় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি বিতরণ উপলক্ষে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তাঁহাদের অমুরোধ উপেক্ষা করিতে পারিলাম না, ক্য়দিন পরে আবার সবরমতী গুজরাট বিদ্যাপীঠে—যেখানে মহাত্মার আশ্রম—তাহার ভিত্তি সংস্থাপনের জন্ম আহত হই। বাংলা দেশেও যত জাতীয় বিদ্যালয় সব স্থান হইতে আহ্বান পাই।"

আলিগড়ে তিনি বলিয়াছিলেন যে, সব বিশ্ববিভালয়ের স্বাধীনতামন্ত্র হওয়া উচিত যা স্থার আশুতোষ বলিয়াছিলেন— Freedom first, freedom second, freedom always.

#### চরকা ও খদর

'আরাম-প্রির বিলাদে নিমজ্জিত আমাদের বেশের বৃদ্ধিমান্রা জিজাসা করেন, 'বেশের জ্ঞা আর কি করিব ?' আমি বলি 'কি করিয়াছ ?' থদর পর, পরাও ।

খদর পরার অর্থ গুধু খদর পরিধান করা নহে, যে পরিবারে খদর চুকিয়াছে সে পরিবারে এক নূতন আলোক প্রবেশ করিয়াছে, খদর মানসিক পরিবর্তন আনে।

প্রতি বংসর শোণিতসম জিশকোট টাকা বন্ত্রের জম্ভ দরিভ্র নেশ (বঙ্গা) হইতে বাহির হইয়া যাইতেছে—ইহার নিবারণে প্রত্যেকে সাহাঘ্য করিবেন।

"পদর আমাদের বাঁচন কাঠি, খনর আমাদের দেশারবোধের প্রতীক।"

পূর্বেই বলিয়াছি, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র প্রথমে চরকায় বড় একটা বিশ্বাস করিতেন না। খুলনা ছর্ভিক্ষ ও উত্তরবঙ্গ বফার পর চরকার উপযোগিতা ও প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে তিনি উপলব্ধি করেন। কিরূপে তিনি খলরের ভক্ত ও প্রচারক হইয়া দাঁড়াইলেন, সেই কথা নিক্ষেই বলিয়াছেন—"যখন আমি খলরের প্রচার তার গ্রহণ করিয়াছিলাম, তখন আরো অনেকেরই মত আমি খলরের পূর্ণ স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারি নাই। আমার শিশ্ব ও বন্ধুবর্গের সহিত ক্রমাগত আলোচনার ফলে ব্ঝিতে পারিলাম, খলর শুধু রাজনীতিক মুক্তি সাধনের অন্ত্র নহে,—খলর মানবজীবনের সহজ্ব সরল গতির মূর্ত প্রাণা, ত্থার ও সত্তোর বিধাহীন সক্ষোচহীন আবরণ।"

তারপর হইতেই চরকা ও খদ্দরের জন্ম তিনি উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। বাংলা দেশে খদ্দরের উৎপাদন ও প্রচলন তাঁহারই উৎসাহে ও প্রেরণায় এত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। বস্তুতঃ কয়েক বংসর যাবং খদ্দরের জনা তাঁহার অক্লাস্ত চেষ্টা দেখিয়া, অনেকেই প্রেশ্ন করিয়াছিলেন—ডাঃ রায় কি বিজ্ঞান-চর্চা ভুলিয়া গিয়াছেন, এখন তিনি খদ্দরের ব্যাপারী ? এই কথার উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন

—"অনেকে বলেন যে আমি এখন তাঁত, চরকা, তানা, নলী নিয়ে থাকি এবং রসায়নশাস্ত্র ভূলে গেছি, কিন্তু গত ছই বংসরে স্বাধীন গবেষণামূলক আমার যত প্রবন্ধ বেড়িয়েছে তেমন জীবনে হয় নাই। আমি রাত্রিতে মোটেই পড়িনা, কিন্তু ২৪ ঘণ্টার ভিতর ১০ ঘণ্টা বাদ দিলেও বাকী ১৪ ঘণ্টায় কত কাজ করা যায়।"

গত অসহযোগ আন্দোলন কালে যখন সমস্ত ভারতে থদ্বের পুনরুখান হইল, সেই সময়ে বাংলার মান রাখিলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র। ভিনি আজীবন বেঙ্গল কেমিক্যাল ও অস্থান্থ কোম্পানীর শেয়ারে ৫৬০০০ টাকা সঞ্চয় করিয়াছিলেন। এই সমুদায় টাকা তিনি খাদি প্রচারের জন্ম দান করিলেন। কলিকাতার নিকটবর্তী সোদপুরে 'খাদি প্রতিষ্ঠান' প্রতিষ্ঠিত হইয়া স্বদেশী ব্রতের উপকরণ যোগাইল। চারিদিকে প্রফুল্লচন্দ্রের কীর্তি ঘোষিত হইল। বাস্তবিক পক্ষে প্রফুল্লচন্দ্র যাহা আঁকড়াইয়া ধরেন, তাহাই সফল করিয়া ভুলেন। এমন মনের বল কম লোকেরই দেখা যায়।

খাদি প্রচারে আচার্যের এই কার্যে একাস্ত নিষ্ঠার সহিত জীবন পণ করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন বেঙ্গল কেমিক্যালের তাঁহার প্রাক্তন সহকর্মী শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাসগুপু মহাশয়। বস্তুতঃ তাঁহাকে খাদি-প্রতিষ্ঠানের প্রাণস্থরূপ বলিলেই চলে।

# যুবকদিশের প্রতি উপদেশ ও অনুপ্রেরণা

প্রফুল্লচন্দ্র চিরকুমার ছিলেন। বাংলার তরুণদলই তাঁহার সম্ভানের স্নেহ ও ভালবাসা পাইয়া আসিয়াছে। ছেলেদের তিনি যেমন ভালবাসিতেন, ছেলেরাও তাঁহাকে তেমন শ্রদ্ধা করিত ও ভালবাসিত। তাই যখনই ছেলেরা তাঁহাকে ডাকিয়াছে, তিনি তখনই তাহাদের পাশে গিয়া দাঁড়াইয়াছেন। ১৩৩১ সনে সিরাজগঞ্জ ছাত্র-সম্মেলনের সভাপতিরূপে সতাই তিনি বলিয়াছিলেন—

"আমি তোমাদের ধন্যবাদ দিচ্ছি যে সকলে টেনে এনে আজকার সভাপতি পদে আমাকে বরণ করেছ। ছাত্রেরা ডাক্লে আমি না সাড়া দিয়ে থাক্তে পারি না, তাহারা ভবিশ্যতের আশা, তাদের দিকে চেয়ে এই বৃদ্ধ বয়সেও বেঁচে আছি। বাঙালী ছাত্রদের দ্বারা অসাধ্য সাধন হবে—শুধু যোগ্য নেতার অভাব, পরিচালকের মভাব। উপযুক্ত নেতা থাক্লে কি হতে পারে তা জগল্ল পাশা, কামাল পাশার কথায় বলেছি।"

আর একবার এমনতর কথাই ছাত্রদের বলিয়াছিলেন—
"এতকাল আমি বাংলার ছাত্রসমাজের মধ্যে বাস করে আস্ছি,
ছাত্রদের যা আনন্দ, আমারও সেই আনন্দ, তাদের যা ছঃখ আমারও
সেই ছঃখ। তাদের আশা ভরসা, স্থ-ছঃখের আমি অংশীদার।
তাই তোমরা ছাত্রবৃন্দ, যখন আমায় আহ্বান করলে তখন আমি
তোমাদের কথা না শুনে থাক্তে পারলাম না। আমি ছাত্রবর্গে
পরিবৃত হ'য়ে থাকি ব'লে, জরাবার্ধক্যেও শক্তি-সামর্থ্যের অপচয়
ভূলে যাই।"

## বাংলার যুবক ও নব্য চীন

—আচার্য প্রফুলচন্দ্র

দেশের এই যুবকদল—ছাত্রদল, ইহারাই যে জাতির সমস্ত সমস্তা—রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক, সামাজিক, শিক্ষা-বিষয়ক সকল কিছু সমাধান করিতে পারিবে, ইহা আচার্য দেব মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন। তাই তিনি চীনের ইতিহাস হইতে চীনা ছাত্রদের দৃষ্টাস্ত দেখাইয়া বাংলার ছাত্র-সমাজকেও এই কার্যে প্রেরণা দিয়াছেন। নব্যচীনের জাগরণ বাংলার জাতীয় জীবনের পক্ষে মস্ত-বড় শিক্ষার বিষয়। নব্যচীনের কথায় আচার্য বলিয়াছেন,—

"এই নবজাগরণের ফলে ১৯০৬-০৭ সালে বিশ হাজার চীনা ছাত্র শিক্ষার্থিরপে জাপানে উপস্থিত হইল—দলে দলে চীনা ছাত্র মুরোপ ও আমেরিকা ছাইয়া ফেলিল। কি করিয়া জন্মভূমির হুর্দশা ঘুচিবে, কি ভাবে নবীন চীন সভ্য জগতে শ্রুদ্ধার আসন গ্রহণ করিবে, সকলেই এই এক মহান্ উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হইয়াছিল। এই বিশ হাজার ছাত্রের অধিকাংশই অতি দরিদ্র—সারাদিন কুলীগিরি করিয়া, জুতা সেলাই করিয়া, হোটেলে খানসামাগিরি করিয়া যাহা উপার্জন করিত, তাহার সাহায্যে ইহারা নিজেদের খরচ চালাইত ও সন্ধ্যার পর নৈশবিভালয়ে পাঠাভ্যাস করিত।"

"তাহারা যে কেবল নিজেরা শিক্ষালাভ করিয়া ক্ষাস্ত রহিল তাহা নহে। একটি বিরাট সজ্বও স্থাপন করিল। উহার নাম Movement for education of illiterates in China অর্থাৎ চীনের নিরক্ষরদের শিক্ষাদান করিবার আন্দোলন।

"কুল-কলেজের ছাত্রেরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল যে, অবকাশের সময়ে তাহারা নিরক্ষর গ্রামবাসীদের অজ্ঞতা দূর করিবার জন্ম যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের গ্রীম্মাবকাশে সহস্র সহস্র ছাত্র সমস্ত চীনদেশে ছড়াইয়া পড়িল, ছাত্রদিগের অনেকেই অতি দরিজ, অনেকেই দিনের বেলায় ছোট খাট জিনিষ ফিরি করিয়া যাহা কিছু উপার্জন করিত তাহার সাহায্যেই নিজেদের খরচ চালাইয়া লইত এবং রাত্রিতে পল্লীতে পল্লীতে নৈশবিভালয়ে অশিক্ষিত গ্রামবাসিগণকে শিক্ষা দিত। মাঝে মাঝে গ্রামের সমস্ত বয়স্ক লোকদের একত্র করিয়া তাহারা সাধারণের অবশ্য-জ্ঞাতব্য বিষয় সম্বন্ধে বক্তৃতা দিত।"

কিন্তু ইহাতেই চীনা ছাত্রগণের কাজ শেষ হইল না। তাহারা "অতঃপর গ্রাম্যভাষায় লিখিত সহজপাঠ্য পুস্তক রচনায় মন দিল। চীনের লেখ্যভাষা এত কঠিন ও তুর্বোধ্য যে, তাহা শুধু সুশিক্ষিত লোকের মধ্যেই আবদ্ধ, জন-সাধারণের সঙ্গে সে ভাষার কোন যোগাযোগ নাই। অবিলম্বে শত শত শিক্ষিত যুবক চীনদেশের অমূল্য সম্পদ পুরাতন নীতিগ্রস্থালিকে সাধারণ বোধগম্য সরল ভাষায় প্রকাশ করিতে লাগিল।

অজ্ঞতার বিরুদ্ধে যুবকগণের এই অভিযান শুধু নৈশ বিতালয় স্থাপন, সাময়িক বক্তৃতা প্রদান ও সরল পুস্তক প্রণয়নেই পর্যবসিত হয় নাই, দেশের তুর্দশা যাহাতে আপামর জন-সাধারণের উপলব্ধিগত হয়, লোকের মধ্যে উন্নতির তীব্র স্পৃহা জাগ্রত হয়, তাহার চেষ্টারও ক্রেটি হয় নাই। অবকাশ সময়ে দলে দলে ছাত্র চীনের পল্লীতে পল্লীতে পতাকাহস্তে দেখা দিয়াছে। এই সকল পতাকার কোনটিতে হয়ত লিখিত আছে, "অশিক্ষিত মানুষ অন্ধ অপেক্ষাও অধ্ম", কোনটিতে

হয়ত লেখা রহিয়াছে, "চীন জাগো, জাপান যে অসাধ্য সাধন ক্রিয়াছে তুমি তাহা পারিবে না কেন ?"

যে সকল সমস্তা চীনা ছাত্রদের এরপ কর্ম-পাগল করিয়া তুলিয়াছিল, বাঙালী ছাত্রদলকে সেই সকল সমস্তার মীমাংসায়ই আত্মবলি দিতে হইবে। তাই চীনা ছাত্রদের উৎসাহবাণী উচ্চারণ করিয়া আচার্য রায়ের ভাষায় বাংলার তরুণদের আহ্বান করিতেছি—

"হে বঙ্গদেশীয় যুবকগণ—যুবক ও ছাত্রবৃন্দ ভোমরাই আমাদের ভাবী আশাস্থল। একবার বুকে হাত দিয়া আত্মপরীক্ষা করিয়া বল দেখি, ভোমরা চীনের যুবকদের তুলনায় তাহাদের সহস্রাংশের এক অংশ শক্তিও দেশের কল্যাণকর কাজে নিয়োগ করিতেছ কিনা ?"

চীন যাহা পারিয়াছে, তোমরা তাহা পারিবে না কেন ?

#### আশা ও আকাঞ্জা

বাঙালী জাতি যাহাতে অর্থে-সামর্থ্যে জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, সব দিক্
দিয়াই জগতের সমক্ষে সগর্বে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারে, ইহাই
আচার্যদেবের আকৈশোরের কাম্য ছিল। বাঙালীর সর্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধনই তাঁহার জীবনের ব্রত। তাই দেখি প্রফুল্লচন্দ্র যাহা কিছু
করিয়াছেন সব কিছুরই মূলে রহিয়াছে জাতীয় কল্যাণ। তিনি
রাসায়নিক গবেষণা করিতেন, অর্থ নৈতিক বক্তৃতা দিতেন, সামাজিক
সমস্থার আলোচনা করিতেন, তুর্ভিক্ষ ও বস্থায় ভিক্ষাপাত্র হস্তে
ছারে ছারে ঘুরিয়া বেড়াইতেন, যাহা কিছু করিতেন—সকলেরই
লক্ষ্য এক, উদ্দেশ্য এক, তাহা জাতীয় কল্যাণ। অনেকে তাঁহার
বকুনি শুনিয়া বলিতে পারেন, আচার্য বাঙালী জাতির ভবিষ্যুৎ সম্বন্ধে
ঘোর সংশয়ী। কিন্তু তাহা মোটেই নয়। বাঙালীর উপর তাঁহার
কত বড় বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা, তাহা তিনি নিজেই বলিয়াছেন—

"আমরা নই হয়েছি সাধনার অভাবে, সঙ্কৃচিত হয়েছি স্বার্থ-প্রতার প্রভাবে। তাই বিভাক্ষেত্রে, ব্যবসাক্ষেত্রে সব ক্ষেত্রেই হঠে গিয়ে পিছনে পড়ে গেছি। সর্বনাশকারী পল্লবগ্রাহিতা আমাদের নই করেছে। ৺প্রতাপ মজুমদার বলেছেন, 'জাপানীরা অপেক্ষাকৃত হাঁদা, বাঙালী অতি বৃদ্ধিমান্।' আত্মঘাতী উভ্তমহীনতা আমাদিগকে স্বল্লায়াসে কৃতকার্যতা লাভ কর্তে চেষ্টিত করে! তাই আজ সব ক্ষেত্রেই চাই সাধনা।"

'আমার স্থির বিশ্বাস, বাঙালীর দ্বারাই ভারতের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি
সাধনের পথ উন্মুক্ত হ'বে, কিন্তু এই গৌরবের পদ অধিকার কর্তে
হ'লে বাঙালীর জীবনে চাই সাধনা—তিল তিল ক'রে আত্মদান।
বাঙালী আজ স্থিরপ্রতিজ্ঞ ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হ'য়ে ব্যক্তিগত স্থথের
আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে দেশের কাজে লে'গে প'ড়ে থাক্লে ভারতের
নিদারুণ হুর্দশা ঘূচ্বেই। আজ বিধাতার ইঙ্গিত —বাঙালীর সাধনা
ভারতের সিদ্ধি আনয়ন কর্বে।'

আচার্যদেবের এই বাণী সফল হোক্, সত্য হোক্, সার্থক হোক্।

#### প্রয়াণ

আচার্যদেব ১৯৪৪ সালের ১৬ই জুন কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজে দেহত্যাগ করেন। এই দিবসেই দেশবন্ধু চিত্তরপ্তনও কয়েক বংসর পূর্বে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। নিমতলা শ্মশানঘাটে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের চিতাপার্শ্বে তাঁহার নশ্বর দেহ ভত্মীভূত হইয়াছিল। আচার্যদেব আমাদের ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু রাথিয়া গিয়াছেন এক দল বৈজ্ঞানিক, 'বেঙ্গল কেমিক্যাল' আর তাঁহার একনিষ্ঠ বিজ্ঞান সাধনার দান ও উৎসাহোদ্দীপক বাণী। মানবের কল্যাণ সাধনায় তাঁহার কার্য ও দান চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে।

বৈজ্ঞানিক সাহিত্যে আচার্য রামেন্দ্রস্থন্দর ত্রিবেদী







আচার্য্য রামেক্রস্কুনর ত্রিবেদী

# বৈজ্ঞানিক সাহিত্যে রামেদ্রস্কর

বাংলা সাহিত্যে যে কয়জন মৃষ্টিমেয় সাহিত্যিক বিজ্ঞানের কথা সহজ, সরল ও চিত্তাকর্ষক ভাষায় লিখিয়াছেন, ভাঁহাদের মধ্যে স্বর্গীয় রামেন্দ্রস্থলর ত্রিবেদী মহাশয় অগ্রণী। অবৈজ্ঞানিক দেশবাসীর নিকট বিজ্ঞানের মোটা কথাগুলি এমন জলের মত করিয়া কেহ আজও বলিতে পারেন নাই। রামেন্দ্রস্থলরের বৈজ্ঞানিক লেখায় আড়ষ্টতা নাই, তুর্বোধ্যতা নাই—সে লেখা হাস্তময়, কৌতুকময় উচ্ছল উদ্বেল তার গতি।

সারাটা জীবন রামেল্রস্থলর রোগে ভুগিয়া ভুগিয়া কাটাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার শীর্ণ ক্লীষ্ট গন্তীর মুখখানির দিকে চাহিয়া কেহ বুঝিতে পারিত না যে ইহার অস্তরে এত হাসি, এত রঙ্গ, এত আনন্দ জমিয়া আছে। তাঁহার এই অস্তরের সিক্ততা তাঁহার বৈজ্ঞানিক লেখার শুন্ধ নীরস কাঠিন্স দূর করিয়া দিয়া বর্ষার কালো মেঘের সজলতা ও উদ্বেলতা আনিয়া দিয়াছে। রামেল্রস্থলরের এই সত্যকার রূপটি একদিন কবির চোখে ধরা দিয়াছিল। তাই সেদিন পঞ্চাশংবর্ষ পূর্ণ হইলে রবীল্রনাথ, রামেল্রস্থলরেক অভিনন্দিত করিয়া বলিয়াছিলন—"আজ তুমি যশে ও বয়সে প্রোঢ়, কিন্তু তোমার হৃদয়ের মধ্যে নবীনতার অমৃতরেস চিরসঞ্চিত। তোমার হৃদয় স্থলের, তোমার বাক্য স্থলের, তোমার হান্স স্থলের, তোমার হান্স স্থলের, তোমার কার্য অভিবাদন করিতেছি।"

ছাত্রজীবনে রামেন্দ্রস্থানর বিজ্ঞান অধ্যয়ন করিয়াছেন, কর্মজীবনে বিজ্ঞানের অধ্যাপনা করিয়াছেন, বিজ্ঞানের মোটা কথা সোজা ভাষায় পুঁথিতে লিখিয়াছেন, বাংলাভাষায় বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সম্বন্ধে আলোচনাও করিয়াছেন, কিন্তু তিনি যথার্থতঃ বৈজ্ঞানিক হিসাবে পরিচিত হন নাই। তিনি অস্তরে অস্তরে সাহিত্যিক ও

দার্শনিক ছিলেন। সত্যই সেদিন স্থ্রেশ সমাজপতি মহাশয় বলিয়াছিলেন—"দর্শনের গঙ্গা, বিজ্ঞানের সরস্বতী ও সাহিত্যের ষমুনা—মানব চিন্তার এই ত্রিধারা রামেল্র-সঙ্গমে যুক্ত-বেণীতে পরিণত হইয়াছিল।" এই জন্মই তাঁহার বিজ্ঞানের লেখাগুলিও এমন সরস ও চিত্তাকর্ষক হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

রামেন্দ্রম্বনরের পূর্বপুরুষেরা বাঙালী ছিলেন না। তাঁহারা কয়েক শ' বছর আগে এদেশে আদেন এবং ধীরে ধীরে বাঙালীর সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছেন। মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত জেমো তাঁহাদের বাসভূমি।

১২৭১ সালে ৫ই ভাজ রামেক্রস্থলর জেমো গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম গোবিন্দস্থলর ত্রিবেদী এবং মাতা চক্রকামিনী দেবী। রামেক্রস্থলর বাল্যকালে ভাল ছাত্র ছিলেন। তিনি কান্দি হাই স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়াছিলেন এবং উক্ত পরীক্ষায় কলিকাতা বিশ্ববিভালয়ে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করিয়া রামেক্রস্থানর কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেন্দ্রে যাইয়া ভর্তি হইলেন। এই কলেন্দ্র হইতে তিনি এফ্-এ পরীক্ষায় বিশ্ববিচ্চালয়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া উত্তীর্ণ হইলেন। ইহার পর তিনি বি-এ পড়িবার সময় বিজ্ঞান-শাস্ত্র পাঠ্যরূপে গ্রহণ করেন এবং ১৮৮৬ সালে উক্ত পরীক্ষায় অনার্দে প্রথম স্থান অধিকার করেন। অতঃপর পদার্থ-বিজ্ঞান ও রসায়ন-শাস্ত্রে এম্-এ পরীক্ষা দিলেন। এই সময়ে প্রেসিডেন্সী কলেন্দ্রে এম্-এ পরীক্ষা দিলেন। এই সময়ে প্রেসিডেন্সী কলেন্দ্রে পেড্লার সাহেব রসায়ন শাস্ত্রের খ্যাতনামা অধ্যাপক ছিলেন। তিনি রামেক্রস্থানরের বি-এ পরীক্ষার উত্তর দেখিয়া এত সন্তুপ্ত হইয়াছিলেন যে তিনি ক্লাণে সকল ছেলের সম্মুখে বলিয়াছিলেন—"মামি এ পর্যন্ত যত রসায়নের কাগজ দেখিয়াছি, তন্মধ্যে এই খানি out of the way the best।" ১৮৮৭ সালে তিনি এম্-এ

পরীক্ষায় বিজ্ঞান বিষয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ইহার পর বংসর তিনি পদার্থ-বিজ্ঞান ও রসায়ন শাস্ত্রে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ পরীক্ষা প্রদান করেন এবং ৮০০০ টাকা বৃত্তি প্রাপ্ত হন। ইহার পর তিনি ছই বংসর প্রেসিডেন্সী কলেজের পরীক্ষাগারে বিজ্ঞান-চর্চা করেন।

১৮৯২ সালে রামেন্দ্রস্থানর রিপন কলেজের বিজ্ঞান-শাস্ত্রের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হইলেন এবং সপরিবারে কলিকাতায় বাস করিতে লাগিলেন। এই সময়ে বাংলার অক্সতম সাহিত্যিক স্বর্গীয় রন্ধনীকান্ত গুপ্ত মহাশয়ের সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠতা ও পরম বন্ধুন্ব স্থাপিত হয়। বন্ধবাসী কলেজের ভূতপূর্ব হাস্তরসিক বিজ্ঞ অধ্যাপক ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে বন্ধুন্বও এই সময়েই হয়। ইহাদের বাসা তাঁহার বাসার প্রায় সংলগ্ন ছিল। রিপন কলেজে বছরখানেক অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত থাকিয়া তিনি অবশেষে অধ্যক্ষ পদ লাভ করিয়াছিলেন এবং এই পদেই জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত দিযুক্ত ছিলেন।

রামেন্দ্রস্থাপনা অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ও হৃদয়গ্রাহী ছিল।
বিজ্ঞানের জটিল তত্ত্ব এমন স্থানরভাবে খুব কম শিক্ষকই বুঝাইতে
পারেন। তাঁহার ছাত্রগণও এমন শিক্ষকের নিকট শিক্ষালাভ
করিয়া সর্বত্র সমাদর লাভ করিত। শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে এরপ
প্রীতিপ্রদ সম্পর্ক আজকাল বড় দেখা যায় না।

১৩১২ সালে লর্ড কার্জনের বঙ্গ ভঙ্গ আন্দোলনের সময় রামেন্দ্রস্থানর 'বঙ্গলন্দ্রীর ব্রতকথা' নামে একখানি চমৎকার পুস্তিকা লিখিয়া
বঙ্গলন্দ্রীদের মধ্যে স্বদেশী প্রচারে সাহায্য করেন। স্থাদেশী আন্দোলনে
তিনি লর্ড কার্জনের বঙ্গ-বিচ্ছেদের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন।
'অরন্ধন' ও 'রাখী-বন্ধন' অনুষ্ঠানের তিনি একজন উত্যোক্তা ছিলেন।
উহার তুই একটি কথা আজও লোকে ভুলে নাই।—

"বলেমাতরম্। বাংলা নামে দেশ, তার উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে সাগর। মা গঙ্গা মর্ত্যে নেমে নিজের মাটিতে সেই দেশ গড়্লেন। প্রয়াগ কাশী পার হয়ে, মা পূর্ববাহিনী হয়ে সেই দেশে প্রবেশ করলেন। প্রবেশ করে মা সেথানে শতমুখী হলেন, শতমুখী হয়ে মা সাগরে মিশলেন, তখন লক্ষ্মী এসে সেই শত মুখে অধিষ্ঠান করলেন, বাঙলার লক্ষ্মী বাংলা দেশ জুড়ে বস্লেন। মাঠে মাঠে ধানের ক্ষেতে লক্ষ্মী বিরাজ করতে লাগ্লেন। ফলে ফুলে দেশ আলো হল। সরোবরে শতদল ফুটে উঠ্ল। তাতে রাজহংস খেলা করতে লাগ্ল। লোকের গোলাভরা ধান, গোয়ালভরা গয়, গালভরা হাসি। লোকে পরম সুখে বাস করতে লাগ্ল।

"মা লক্ষ্মী, কৃপা কর। কাঞ্চন দিয়ে কাচ নেবোনা। শাখা থাকতে চুড়ি পর্বো না। ঘরের থাক্তে পরের নেবোনা। পরের ছয়ারে ভিক্ষা করবোনা ও পরের ধন হাতে তুল্বো না। মোটা অন্ন ভোজন কর্বো। মোটা বসন অঙ্গে নেবো। মোটা ভূষণ আভরণ কর্বো। পড়শী খাইয়ে নিজে খাবো। ভাইকে খাইয়ে পরে খাব। মোটা অন্ন অক্ষয় হোক্। মোটা বস্ত্র অক্ষয় হোক্। ঘরের লক্ষ্মী ঘরে থাকুন।"

১৩২১সালে রামেক্রস্থলরের বয়স পঞ্চাশ বংসর পূর্ণ হইলে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ হইতে তাঁহাকে এক অভিনন্দন দেওয়। হয়। রামেক্রস্থলর সাহিত্য-পরিষদের প্রাণস্বরূপ ছিলেন। তাঁহারই অক্লান্ত চেষ্টা ও পরিশ্রমে সাহিত্য-পরিষদ্ নব-ভবনে সমৃদ্ধি-সম্পন্ন হইয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছে। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্ এরূপ সমৃদ্ধ হইয়া দাঁড়াইত না যদি ইহার পিছনে কর্ণধার রামেক্রস্থলরে না থাকিতেন। তিনি বহু বংসর ইহার সম্পাদক ছিলেন। সাহিত্য-পরিষদ্ রামেক্রস্থলরের জীবনের অক্লয় কীর্তি।

ইহার পর রামেক্রস্থলর অধিক দিন বাঁচেন নাই। তাঁহার স্বাস্থ্য অনেক দিন হইতেই অত্যন্ত খারাপ ছিল। জীবনের শেষ ক্য় বছর চিররুগ্ন হইয়াই তাঁহাকে থাকিতে হইয়াছিল। ১৩২৬ সালে ২৩শে জ্যৈষ্ঠ রামেক্রস্থলর অপরিণত বার্ধক্যে সকলকে শোক-সাগরে ভাসাইয়া ইহলোক ত্যাগ করিলেন। মৃত্যুশয্যার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া শান্ত্রী হরপ্রসাদ আক্ষেপে বলিয়া উঠিলেন— "আমাদের চক্ষের"সম্মুখে বিভার একটা বড় জাহাজ ডুবিয়া গেল।"

রামেন্দ্রস্থলরের সাহিত্য-সাধনা আরম্ভ হয় বৈজ্ঞানিক সাহিত্যের ভিতর দিয়া। বাংলা ভাষায় যাহাতে একটা স্থপরিপুষ্ট বৈজ্ঞানিক সাহিত্যের স্থান্ত ইইতে পারে তজ্জ্য তাঁহার মন সর্বদা বিব্রত থাকিত। ১৩১০ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের বিজ্ঞান শাখার সভাপতিরূপে তিনি বলিয়াছিলেন—''বাংলা ভাষা এখনও বিজ্ঞান প্রচারের যোগ্য হইতে বিলম্ব রহিয়াছে; কিন্তু এই বিলম্ব ক্রমেই অসহ্য হইয়া পড়িতেছে। আমাদের বাংলা ভাষা বর্তমান অবস্থায় যতই দরিদ্র এবং অপুষ্ট হউক, উহাদ্বারা বিজ্ঞানবিভার প্রচার যে একবারে অসাধ্য তাহা স্বীকার করিতে আমি প্রস্তুত নহি।"

রামেল্রস্থলরের লেখার হাতে খড়ি হয় স্বর্গীয় সাহিত্যিক অক্ষয়চল্র সরকার-সম্পাদিত 'নবজীবন' পত্রিকায়। তখন তিনি বি-এ পড়িতেছেন। ইহার পর স্বধীল্রনাথ ঠাকুরের 'সাধনা', বঙ্গবাসীর 'জন্মভূমি', রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের 'দাসী', স্বরেশ সমাজপতি মহাশয়ের 'সাহিত্য', সরলা দেবীর 'ভারতী', এবং 'মানসী', 'বঙ্গদর্শন', 'প্রদীপ', 'উপাসনা', 'ভারতবর্ধ', 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা' প্রভৃতি বহু পত্রিকায় রামেল্রস্থলর প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। উহার মধ্যে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ ব্যতীত দার্শনিক ও চিন্তাশীল রচনাও অনেক লিখিয়াছেন। ১৩০৩ সালে তিনি 'প্রকৃতি' নামে একখানি গ্রন্থ লিখেন। এই পুস্তক অনেকগুলি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের সমষ্টি। ১৩১০ সালে তাঁহার 'জিজ্ঞাসা' প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ ছাড়া অস্থান্য কয়েকটি প্রবন্ধও আছে। ইহা ছাড়া তাঁহার বচিত আরো অনেকগুলি বই প্রকাশিত হইয়াছে।

১৩১৭ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ সাধারণের বোধগম্য করিবার জন্ম বিজ্ঞানের স্থুল বিষয়গুলি ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা করেন। ইহার উচ্চোক্তা ছিলেন রামেন্দ্রস্থার। তিনি সাহিতা-পরিষদের বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সমিতির উৎসাহী সম্পাদক ছিলেন। বাংলায় বিজ্ঞান-চর্চায় তাঁহার অনুরাগ ছিল। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের পারিভাষিক শব্দসমূহ সৃষ্টি ও গঠন করিয়া তিনি সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার 'শব্দ-কথা' নামক গ্রন্থের বৈজ্ঞানিক পরিভাষা, রাসায়নিক পরিভাষা, বৈত্যক পরিভাষা, শরীর-বিজ্ঞান পরিভাষা ও বাংলার প্রথম রাসায়নিক গ্রন্থ প্রভৃতি প্রবন্ধ উপাদেয়। বাংলা ভাষায় নবগঠিত পারিভাষিক শব্দ সহযোগে বৈজ্ঞানিক তথ্যসমূহ প্রচার সম্পর্কে তিনি লিখিয়াছেন— "পাশ্চাত্য জাতির উপার্জিত জ্ঞানরাশি আত্মসাৎ করিবার জন্ম আমাদিগকে পাশ্চাত্য ভাষার অনুশীলন করিতে হইবে। কিন্তু ঐ বিজাতীয় ভাষা কখন আমাদের আপনার ভাষা হইবে না, কখন আমরা অন্তরের কথা ঐ ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারিব না। যদি আমাদের স্বজাতিকে ও আমাদের আত্মীয়বর্গকে পাশ্চাত্য জাতির উপার্জিত জ্ঞান-সম্পত্তির অধিকারী করিতে চাই, তাহা হইলে আমাদের মাতৃভাষাকে এইরপে সংস্কৃত ও মার্জিত করিয়া তুলিতে হইবে, যাহাতে সেই মাতৃভাষা এই জ্ঞানবিস্তার কর্মের ও জ্ঞানপ্রচার কর্মের যোগ্য হয়। এই বঙ্গ-ভাষারই অঙ্গে নৃতন রক্ত সঞ্চালিত করিয়া তাহাকে পুষ্ট সমর্থ পরিণত করিয়া তুলিতে হইবে। এই কার্য সম্পাদন এখন কৃতী বাঙালীর অন্তত্ম কার্য।"

সাহিত্যসেবায় বৈজ্ঞানিক রামেন্দ্রস্থলরের এক উদার লক্ষ্য ছিল। তিনি বলিয়াছিলেন—

"সাহিত্য-সেবার মধ্যে কেহ কবি, কেহ ঔপতাসিক, কেহ দার্শনিক, কেহ বৈজ্ঞানিক, কেহ জ্ঞান-প্রচারে ব্রতী, কেহ ভক্তি-পথের উপদেষ্টা, কেহ কর্মমার্গের প্রদর্শক। কিন্তু আজিকার দিনে বঙ্গের সাহিত্য-সেবীর এক বই দিতীয় লক্ষ্য হইতে পারে না। যিনি যে কামনা করিয়া কর্ম করিবেন, তাঁহাকে সেই শ্যামাঙ্গিনী জননীর চরণে সেই কর্মফল অর্পণ করিতে হইবে। যিনি যে ফুল আহরণ করিবেন, সে সকল ফুল সেই রাঙ্গা চরণের রক্ত জবার সহিত মিশাইতে হইবে।"

নব্য বাঙ্লার বৈজ্ঞানিক







### ডাঃ (মঘনাদ সাহা

নব্য বাঙ্লায় যে বৈজ্ঞানিক-গোষ্ঠী গড়িয়া উঠিয়াছে, ডাঃ
মেঘনাদ সাহা তাঁহাদের অক্তম। বাঙালী শুধু ভাবুক স্বপ্নবিলাসী—
কর্মজগতে একেবারে অকর্মণ্য, এই অমূলক অপবাদ ঘুচাইয়া দিয়া
বাঁহারা বাংলায় বিজ্ঞানের জয়ধ্বজা তুলিয়া ধরিয়াছেন, তাঁহাদেরই
একজন প্রতিভাদীপ্ত বৈজ্ঞানিক ডাঃ মেঘনাদ সাহা।

প্রবল প্রতিপক্ষ ও বিরুদ্ধ পারিপার্থিকের সহিত অনবরত সংগ্রাম করিয়া কিরপে জগতে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে হয় এবং মহৎ ও বৃহৎ জীবন গঠন করিতে হয়, মেঘনাদ তাহার উজ্জ্ঞল দৃষ্টান্ত। তাই ডাঃ মেঘনাদের জীবনী আজিকার জাতীয় অভ্যুত্থানের দিনে বাংলার তরুণদের বিশেষ ভাবে অনুকরণীয়।

ইংরাজী ১৮৯৩ সালে ঢাকা জেলার সদর মহকুমার অন্তর্গত সেওরাতলী গ্রামে এক নিঃস্ব সাহা পরিবারে মেঘনাদের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা স্বর্গীয় জগন্নাথ সাহার অবস্থা নিতান্ত অস্বচ্ছল ছিল। সামান্য ব্যবসায়ে কোন রকমে দিন কাটিত। দিন-রাত্রি খাটিয়া বৃদ্ধ পিতা সংসারটিকে রক্ষা করিয়া চলিতেন।

নিজ গ্রামে প্রথমতঃ গুরুমহাশয়ের নিকট, পরে বরিশালকীর্তিপাশা-বাসী শশিভ্ষণ চক্রবর্তী নামক একজন বিদেশী ভদ্রলোক
কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত উচ্চ প্রাথমিক বিভালয়ে মেঘনাদ বিভাশিক্ষার জন্য
ভতি হইলেন। ইহাই মেঘনাদের ছাত্র-জীবনের স্চনা। ইহার পর
একাদশবর্ষ বয়সে ছয় মাইল দূরবর্তী সিমূলিয়া গ্রামে মধ্য-ইংরাজী
বিভালয়ে ভতি হন। কাশীমপুরের জমিদারের সহাদয় গৃহ-চিকিৎসক
ডাক্তার অনস্তকুমার দাস মহাশয়ের বাড়ীতে থাকিয়া তিনি ও দৃশ্তনা
করেন। এই বিভালয় হইতে ১৯০৫ সালে মাইনর বৃত্তি পরীক্ষায়

প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং মাসিক ৪ করিয়া বৃত্তিলাভ করেন। এই বৃত্তি পাওয়ার পর পড়ার খুব স্থবিধা হইল, নতুবা তাঁহার দরিজ পিতার পক্ষে পুত্রের পরবর্তী শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করায় সাধ্য ছিল না। এই বৃত্তি পাওয়ার ফলে তিনি স্কুলে বিনা বেতনে পড়িতে পারেন এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সাহায্যে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্তি হন। এই স্কুলে তিনি প্রথম শ্রেণী পর্যস্ত অধ্যয়ন করেন। এই সময়ে একটি ঘটনা ঘটিল যাহার ফলে তাঁহাকে ঐ স্কুল পরিত্যাগ করিতে হয়। এই সময়ে দেশে স্বদেশী অন্দোলন চলিতেছিল, মেঘনাদ বাল্যকাল হইতে একটু স্বাধীন প্রকৃতির ছেলে ছিলেন। স্বদেশ-প্রেম বাল্যকাল হইতেই তাঁহার মনে জাগ্রত ছিল। প্রায়ই তিনি খালি পায়ে স্কুল যাইতেন, নিতান্ত সাধাসিধে তাঁহার পোষাক-পরিচ্ছদ ছিল। এক দিন হেড্মাষ্টার বাবু রাজকুমার দাস ইনসপেক্টার অব স্কুলস্-এর নির্দেশক্রমে আদেশ দিলেন, সকলকে জুতা পরিয়া স্কুলে আসিতে হইবে। অন্যান্য অনেক ছেলের সঙ্গে মেঘনাদ এই আদেশ প্রতিপালন করিতে অস্বীকৃত হওয়ায় তাঁহার বৃত্তি ও জ্রী ষ্টুডেন্টশিপ কাটা গেল। কাজেই বাধ্য হইয়া মেঘনাদ ঢাকা জুবিলি স্কুলে গিয়া ভর্তি হইলেন। এই জুবিলী স্কুল হইতে মেঘনাদ ১৯০৯ সালে এণ্ট্ৰান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং কলিকাতা বিশ্ববিভালয়ে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। পূর্ববঙ্গ ও আসামে তিনি প্রথম স্থান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এণ্ট্রান্স পরীক্ষা পাশ করিয়া তিনি মাসিক কুড়ি টাকা করিয়া বৃত্তি পান।

অতঃপর তিনি ঢাকা কলেজে ভর্তি হন এবং ১৯১১ সালে এই কলেজ হইতে আই-এস্সি পরীক্ষায় কলিকাতা বিশ্ববিভালয়ে তৃত। য় ক্রান ভাকার করিয়া উত্তীর্ণ হন এবং মাসিক ২৫১ টাকা করিয়া বৃত্তি পান। তিনি আই-এস্সি পড়ার সময়ে জার্মান ভাষা

অধ্যয়ন করেন এবং এই বিষয়ে প্রীক্ষা দেন। অঙ্কে ও রসায়ন শাস্ত্রে তিন প্রথম হইয়াছিলেন। তৎপর মেঘনাদ কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে বি-এস্ সি ক্লাশে ভর্তি হন এবং পদার্থ-বিভাগ্ন জনার্স গ্রহণ করেন ও ১৯১৩ সালে ফার্স্ত ক্লাস সেকেও হইয়া বি-এস্ সি পাশ করেন। এই কলেজের অধ্যাপক স্থনামধন্ত বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্র বস্থ এবং আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের নিকট এবং বিখ্যাত গণিতাধ্যাপক ডাঃ দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক মহাশয়ের নিকট তিনি পড়িবার স্থযোগ পাইয়াছিলেন। ইহার পর ইউনিভার্সিটী কলেজে ফলিত গণিত-শাস্ত্রে ফার্স্ত্র ক্লাস সেকেও হইয়া ১৯১৫ সালে এম-এস্ সি পাশ করেন। গণিত তাঁহার প্রিয় বিষয় ছিল। তাঁহার সহপাঠী অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র নাথ বস্থ এই উভয় পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। মেঘনাদ ও সত্যেন্দ্রনাথ—এই সতীর্থদ্বয়ের মধ্যে বেশ প্রতিযোগিতা চলিত।

এম্-এস্সি পাশ করিবার পর কলিকাতা বিশ্ববিত্যালয়ের পোষ্টপ্রাজুয়েট বিভাগে তিনি প্রথমতঃ স্কলার ও পরে লেকচারাই নিযুক্ত
হন এবং অবসর সময়ে গবেষণা করিতে থাকেন। ১৯৫১ সালে
গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিথিয়া তিনি কলিকাতা বিশ্ববিত্যালয়ের
ডি-এস্সি উপাধি প্রাপ্ত হন। ঐ বংসরই তিনি আর একটি
গবেষণামূলক প্রবন্ধ নারা প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তিলাভ করেন। এই
বৃত্তি এবং স্থার আশুতোষ-প্রদন্ত গুরুপ্রসন্ন বৃত্তি লাইয়া ১৯২০ সালে
বিলাতে যান। পাশ্চাত্যদেশে বৈজ্ঞানিক কার্য কিরূপ চলিতেছে
সেই সকল দেখিবার উদ্দেশ্যেই তিনি বিদেশে গমন করিয়াছিলেন।
তিনি ইংলণ্ডে ইম্পিরিয়াল কলেজে ফাউলারের গবেষণাগারে এবং
জর্মনীতে অধ্যাপক নার্ন ষ্ট্-এর পরীক্ষাগারে কাজ করেন। উভয়্ন
স্থানে তিনি বিশ্ব-বিশ্রুত বৈজ্ঞানিক্রদের সহিত একত্র ক্রিছে করিবার
স্থযোগ পাইয়াছিলেন। উচ্চাঙ্গের মৌলিক গবেষণাদ্বা ক্রিরয়া
স্থানেই তিনি থাতি অর্জন করিয়াছিলেন। অতঃপর স্বদেশে ফ্রিরয়া

আসিলে স্থার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তাঁহাকে মাসিক ৫০০ শত টাকা বেভনে বিজ্ঞান কলেজে পদার্থ-বিভার খয়রা ক্র্য্যাপক নিযুক্ত করেন। খয়রার রাজার প্রদত্ত অর্থ হইতে কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজে পদার্থ-বিভার জন্ম এই অধ্যাপকপদ নির্দিষ্ট আছে।

১৯২০ সালে তাঁহার বন্ধ্ এলাহাবাদের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত
নীলরতন ধরের চেপ্টায় মেঘনাদ এলাহাবাদ বিশ্ব-বিভালয়ের পদার্থবিভার অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া তথায় গমন করেন। এখানে তাঁহার
বেতন মাসিক ৮০০-১২৫০ টাকা ছিল। এইস্থানে তিনি নিয়মিত
ভাবে পদার্থবিভার গবেষণায় নিযুক্ত ছিলেন এবং অনেক মূল্যবান্
গবেষণামূলক প্রবন্ধাদি ইহার মধ্যে প্রকাশ করিয়াছেন। প্রমাণুর
গঠন সম্বন্ধে তাঁহার নৃতন মতবাদ অত্যন্ত মূল্যবান্।

মেঘনাদ ফ্রান্সের জ্যোতিষিক পরিষদের আদ্ধীবন সভ্য এবং
লণ্ডন পদার্থ-বিছ্যা প্রতিষ্ঠানের ফাউণ্ডেশন ফেলো। ১৯২৬ সালে
ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের গণিত ও পদার্থ বিছ্যা বিভাগের তিনি
সন্ধাপতি নিযুক্ত হন। বোস্বাই সহরের অধিবেশনে তিনি স্বীয়
বৈজ্ঞানিত গবেষণার সমৃদয় বিবরণ তাহার অভিভাষণে ব্যক্ত
করেন। ১৯২৮ সালে তিনি তাঁহার বৈজ্ঞানিক গবেষণায় মৌলিকভার জন্ম ইংলণ্ডে রয়েল সোসাইটীর ফেলো বা সদস্ম হন।
ব্রিটিশ সামাজ্যের মধ্যে রয়েল সোসাইটী সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান, ইংলণ্ডের
বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকগণ ইহার সদস্ম। ইংরেজ বৈজ্ঞানিকদের পক্ষে
ইহার সদস্ম হওয়া যত সহজ, ভারতীয়দের পক্ষে তত সহজ নহে।
এদেশে সর্বপ্রথম এক্-আর-এস্ হন মাজাজের প্রসিদ্ধ গণিতজ্ঞ
স্বর্গীয় রামান্তজম, তাহার পর আচার্য জগদীশচন্দ্র বস্থ, তৎপর স্থার
সি. ভি. রামন এবং পরে ডাঃ মেঘনাদ সাহা। ৩৫ বৎসর বয়ুস্ক
একজন বঙ্গ্রীয় ধূবকের পক্ষেইহানকম গোরবের কথা নহে।

ত্তি প্র মেঘ্নাদ বিলাভে থাকিলে এবং ইংরাজ হইলে অনেক পূর্বেই এফ্-আর-এস্ হইতে গারিতেন। তাঁহারই সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়া বিলাতে আর. এইচ. ফাউলার এবং আমেরিকার ঈ. এ.
মিল্ন্ যথাক্রিক্রিক্রিক্রিক সংগ্রেল এফ্-আর-এস্ হন। অথচ মেঘনাদ
ইহারও ছই তিন বছর পরে উক্ত সম্মান লাভ করিলেন। অবশ্য
আগে ফেলো না হওয়ায় মেঘনাদের গবেষণার মূল্য ও গুরুত্ব যে
কম হইয়া গিয়াছে, তাহা নয়। তবে এরপে ব্যবহার রয়্যাল
সোসাইটীর পক্ষে অগোরব ও লজ্জার বিষয় বলিতে হইবে।

১৯২৭ সালে ইটালীর কোমো সহরে ভণ্টা নামক প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিকের শত বার্ষিকী স্মৃতি-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ভণ্টা, কোমো সহরে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৩০ বৎসর পূর্বে তড়িৎ সম্বন্ধে নানা আবিদ্ধার ও যন্ত্রাদি উদ্ভাবন করেন। বর্তমানে তড়িতের ব্যবহারিক প্রয়োগের তিনিই পথ-প্রদর্শন করেন। এই উপলক্ষে সমগ্র পৃথিবীর বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকগণ নিমন্ত্রিত হন। ভারতের প্রতিনিধিরূপে অধ্যাপক দেবেন্দ্রমোহন বস্থ এবং ডাঃ মেঘনাদ সাহা নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত পূর্ণ সূর্যগ্রহণ নিরীক্ষক বৈজ্ঞানিকদলের সঙ্গে তিনি নরওয়েতেও গিয়াছিলেন।

১৯৩৪ সালে ভারতর্ষীয় বিজ্ঞান-কংগ্রেসের বোস্বাই অফিবেশনে ডাঃ সাহা সভাপতি হইয়াছিলেন। ১৯৩৫ সালে কার্নের্না ট্রাষ্ট এর (Carnegie Trust of the British Empire) ফেলোরপে তিনি ইংলও ও য়ুরোপে বিজ্ঞান-চর্চার উদ্দেশ্যে পরিভ্রমণ করেন। ইহা ছাড়া তিনি বিদেশের অনেক বৈজ্ঞানিক সম্মেলন ও প্রতিষ্ঠানে বহুবার নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছেন, বক্তৃতা দিয়াছেন এবং গ্রেষণা করিয়াছেন।

ডা: সাহার উত্যোগেই ভারতবর্ষে অনেক বিজ্ঞান-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহাদের মধ্যে যুক্ত প্রদেশের আশনাল এয়াকাডেমী অব সায়েন্সেস্ (National Alledemy of Scalaces), ইণ্ডিয়ান ফিজিকাল সোসাইটী (Indian visical Series), আশনাল ইন্ষ্টিটিউট অব সায়েন্সেস অব ইণ্ডিয়া (National Institute of Sciences of India) উল্লেখযোগ্য—প্রথমটির তিনি প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি এবং অপর তুইটির তিনি মুটাপতি হন।

ডাঃ সাহার কার্য কেবল বিজ্ঞান-আলোচনায়ই সীমাবদ্ধ নয়।
তিনি জাতীয় কল্যাণের নিমিত্ত কার্য্যকরী বিজ্ঞানেরও গবেষণা
করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে ডাঃ সাহার আয় নানা
বিষয়ক আলোচনা অল্প লোকেই করিয়া থাকেন। সত্যই, ডাঃ সাহার
জাগ্রত ও গ্রহিষ্ণু মন বর্তমান জগতের সমস্ত সমস্তাই যেন পর্থ
করিবার প্রায়ামী। স্বদেশের দৈত্য দ্রীকরণে ডাঃ সাহার চিত্ত
সর্বদাই উন্মৃথ।

১৯৩৮ সালে ডাঃ সাহা কলিকাতা বিশ্ববিভালয়ের পদার্থবিভার অধ্যাপক পদ গ্রহণ করেন এবং তখন হইতে তাঁহার কর্মসন্তুল জীবন আরো কর্মময় হইয়াছে।

ডা: মেঘনাদ ভারতীয় বহু পরিকল্পনা সমিতির সহিত যুক্ত আছেন। ১৯৫২ হইতে তিনি ভারতীয় বিধান পরিষদের সদস্তরূপে িশেষ যোগতার পরিচয় দিয়াছেন এবং দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা সুষ্ঠু সমাধানেও আত্মনিয়োগ করিয়াছেন।



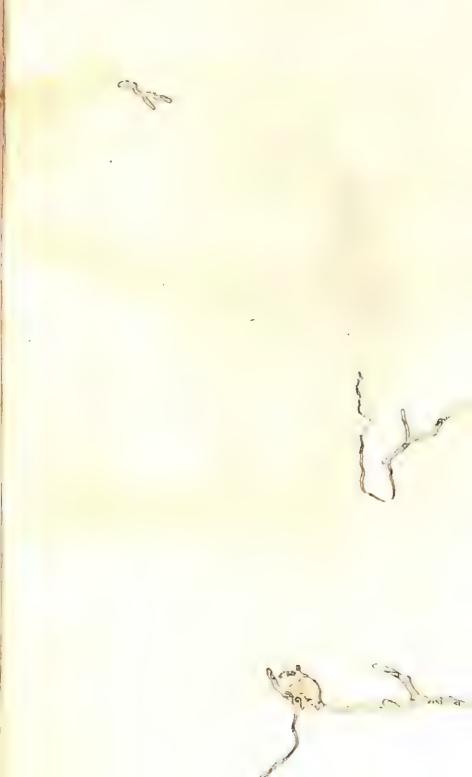



क्षा विश्व विष्य विश्व विष्य विश्व व

# CONTEGE

# ডাঃ নীলরতন ধর

যশোহর নগরে ১৮৯২ খুণ্টাব্দের ২রা জালুয়ারী ডাঃ নীলরতন ধর মহাশয় জয়প্রহণ করেন। তাঁহার পিতা স্বর্গায় প্রসম্কুমার ধর যশোহরে বিখ্যাত ব্যবহারজীব ছিলেন। তিনি অধিকাংশ সময়েই সংসারে অনাকৃষ্ট থাকিতেন। এজস্ম নীলরতনের মাতা স্বর্গীয়া নীরোদবাসিনী সংসারের সমস্তই নিজে দেখিতেন এবং অত্যস্ত নিপুণতার সহিত সংসার পরিচালনা করিতেন। ডাক্তার নীলরতন ভাতা-ভগ্নীদিগের মধ্যে তৃতীয়, ইহারা ছয় ভাতা ও তিন ভিগিনী।

নীলরতন বাল্যাবস্থায় যশোহর জিলা স্কুলেই অধ্যয়ন করিতেন।
সেখানে ক্লাসে বরাবরই উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে
১৫ বংসর বয়সে প্রবৈশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তজ্জ্য প্রেসিডেন্সি বিভাগের ২৫ টাকা বৃত্তিও প্রাপ্ত হন। ১৯০৮ সার্জ্ল তিনি কলিকাতায় রিপন কলেজে আই-এস্-সি ক্লাসে ভিত্ত হন।
ছই বংসর পরে ১৯০৯ সালে রিপণ কলেজ হইতে প্রথম বিভাগে
সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া ২০ টাকার বৃত্তি প্রাপ্ত হন।

ইহার পর তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যয়ন করেন এবং বি-এস্-সি পরীক্ষায় রসায়নে অনাস লইয়া প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন, তজ্জ্য ৩২ টাকা বৃত্তি ও স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন। এ সময় হইতেই নীলরতন আচার্য স্থার প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সংশ্রবে আসেন ও তাঁহার প্রিয় ছাত্রদের অন্ততম বলিয়া পরিগণিত হন।

১৯১৩ সালে প্রেসিডেন্সি কর্টের ইতি নীলরতন বসায়নে এম-এস্সি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ ক্রি তিই কি এর্ম-এ ও এম-এস্সিতে যত ছাত্র কলিকাতা বিশ্ববিভালয়ের পরীক্ষা দিয়াছিল, তাহাদের সকলের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করার জন্য তাঁহাকে ৫০০ টাকার প্রাইজ ও কতকগুলি স্থ্পদক দেওয়া হইয়াছিল। এই প্রাইজ তিনি পুস্তক আকারে গ্রহণ না করিয়া টাকার গ্রহণ করেন এবং ঐ টাকার কিয়দংশ দিয়া তাঁহার এক খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক বন্ধুর এম-এস্সি পরীক্ষার কতিপয় পাঠ্য পুস্তক কিনিতে সাহায্য করেন। ইহা ব্যতীত গ্রিফিথ মেমোরিয়াল ও জুবিলী প্রাইজ এবং এশিয়াটিক সোসাটীর "ইলিয়ট মেডেল" ও প্রাইজ পাইয়াছিলেন।

তৎপরে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজেই পালিত রিসার্চ স্কলারশিপ্ পাইয়া আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্রের অধীনে রসায়নে গবেষণা কার্য করিতে থাকেন। এম-এস্সি পরীক্ষাতেও গবেষণামূলক প্রবন্ধ দিয়াছিলেন।

এই সময়ে গভর্ণমেন্ট অফ্ ইণ্ডিয়া হইতে ষ্টেট্দ্ স্কলারশিপ প্রদত্ত হওয়ায় ১৯১৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে রসায়নের গবেষণা বৈশ্র্যে উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্ম তিনি বিলাত যাত্রা করেন।

সেঁথানে দেড় বংসর কাল গবেষণা কার্য করিয়া মাত্র ২৫ বয়সে লণ্ডন থিশ্ববিভালয়ের 'ভেক্টর অফ সায়েন্স' বা ডি-এস্সি পরীক্ষায় পদ্মানের সহিত উত্তীর্ণ হন। পরে ১৯১৯ সালে Fellow of the Institute of Chemistry of Great Britain and Ireland মনোনীত হন।

১৯১৭ সালে অক্টোবর মাসে প্যারিসের "ষ্টেট্-ডক্টরেটে"র জন্ম ডাঃ নীলরতন প্যারিস গমন করেন। সেখানে এক বংসর তিন মাস কাল মাত্র গবেষণা কার্য করিয়া ১৯১৯ সালের জানুয়ারী মাসে ২৭ বংসর বয়সে সসম্মানে উত্তীর্ণ হইয়া ভারতবাসীর মুখ উজ্জ্বল করেন। ভারতীয়ু হাত্রদের মধ্যে সর্বপ্রথম ও অত্যন্ত অর সম্মানের কি তিন্তি প্রীক্ষায় সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন বলিয়া প্রারিসের Saborne বা বিশ্ববিভালয়ের

খ্যাতনামা অধ্যাপক প্রফেসার উর্বা (Urbain) ও প্রফেসার পের (Perrin—ইনি নোবেল প্রাইজ-প্রাপ্ত খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক) তাঁহাকে আজিও আদরের সহিত সম্বর্ধনা করিয়া থাকেন।

১৯১১ সালে ১৯ বংসর বয়সে যে নবীন যুবা অদম্য উৎসাহে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, পরিণত বয়সেও তিনি সমান উৎসাহে ও উভামে ঐ গবেষণা কার্য কেবল যে নিজেই করেন তাহা নহে, এলাহাবাদ বিশ্ববিভালয়ে ন্যুনাধিক ছয় সাতটী যুবককে প্রতি বংসর গবেষণা কার্যে অনুপ্রাণিত ও পরিচালিত করেন।

১৯১৯ সালে এলাহাবাদ বিশ্ববিভালয়ে রসায়নের প্রধান অধ্যক্ষ এবং অধ্যাপকের পদ প্রাপ্ত হইয়া ডাঃ নীলরতন বিলাত হইতে ফিরিয়া জুলাই মাসে এ কার্যে নিযুক্ত হন। এখনও তিনি সেই কার্য অত্যস্ত দক্ষতার সহিত করিয়া আসিয়াছেন।

এলাহাবাদে তাঁহার অধীনে রসায়নে:—

(১) ক্যাটালিসিস্; (২) কলোয়েড; (৩) বায়োকেমিট্রা ও (৪) আলোক-রশ্মির রসায়ন প্রক্রিয়ার উপর প্রভাব—প্রধানতঃ এই চারি অংশে কার্য হইতেছে। তাঁহার ছইখানি পুস্তক 'Chemical Action of Light" ও "New Conceptions in Biochemistry" মিঃ ব্লাকি এণ্ড সন্স গ্লাসগো হইতে প্রকাশ করিয়াছে। তাঁহার ও তাঁহার ছাত্রবন্দের প্রায় ২৫০ শত গবেষণামূলক প্রবন্ধ "জণ্যাল অফ্ ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটী", "জণ্যাল অফ্ ফিজিক্যাল কেমিট্রি", "কলোয়েড্ জাই শ্রিষ্ট্," "জাই শ্রিষ্ট্ ফর্ ফিজিক্যাল, ইন্-অর্গানিক এণ্ড বায়ো-কেমিট্রী" ইত্যাদি কতিপয় পত্রিকায় বাহির হইয়াছে। এখনও নিয়মিত ভাবে নব নব প্রবন্ধ বাহির হইতেছে। তাঁহার শিক্ষাধীন্তন কাজ কার্ত্রণ প্রথম

আট বংসরে ছাত্রদের মধ্যে যাহারা ডি-এস্সি পাইয়াছেন তাঁহাদের নাম যথাক্রমে:—

১। ডা: এবুক নিত্যগোপাল চাটার্জি—১৯২৩ সালে; এক্ষণে কাণপুরে অয়েল কেমিষ্ট। ডা: এবুক ক্ষিতিশচন্দ্র সেন—১৯২৫ সালে; এক্ষণে মৃক্তেশরের ভেটিন্তারী ইন্টিটেউটে বায়োকেমিষ্ট। ৩। ডা: এবুক অবিনাশ চন্দ্র চাটার্জি ১৯২৬ সালে; এক্ষণে লক্ষো বিশ্ববিভালয়ে রসায়নের অধ্যাপক। ৪। ডা: এবুক সত্যেশর ঘোব—১৯২৬ সালে; এক্ষণে এলাহাবাদ বিশ্ববিভালয়ে অধ্যাপকের কার্যে নিযুক্ত। ৫। ডা: এবুক বিমলচন্দ্র মৃথার্জি—১৯২৭ সালে; এক্ষণে এলাহাবাদ বিশ্ববিভালয়ে অধ্যাপকের কার্যে নিযুক্ত। ৬। ডা: সি, সালিত—১৯২৮ সালে; এক্ষণে এলাহাবাদ বিশ্ববিভালয়ে অধ্যাপকের কার্যে নিযুক্ত। গাচ। ডা: এবুক অক্ষয় কুমার ভট্টাচার্য—১৯৩০ সালে; ডা: এবুক সত্যপ্রকাশ ১৯৩১ সালে; উত্যেই এক্ষণে এলাহাবাদ বিশ্ববিভালয়ে অধ্যাপকের কার্যে নিযুক্ত।

গত ১৯৩০ সালের আগষ্ট মাসে ( বঙ্গাব্দ ১৩২৭ সালের আগবণ মাসে ) স্বীয় ছাত্রী ও স্বর্গীয় ডাক্তার পরেশরঞ্জন রায়ের প্রথমা কন্তা শ্রীমতী শীলার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। তাঁহার সহধর্মিণীও তাঁহার সহিত রসায়নের গবেষণা কার্যে নিযুক্তা। শ্রীযুক্তা শীলাদেবী এম্-এস্সি পরীক্ষায় রসায়নশাস্ত্রে প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

ডাঃ নীলরতন স্ত্রী-শিক্ষার অত্যন্ত পক্ষপাতী। এলাহাবাদে বাঙালী মেয়েদের শিক্ষার জন্ম ''জগত্তারণ বালিকা বিভালয়'' ( হাইস্কুল ) স্থাপনে তিনিই অগ্রণী ছিলেন।

বিজ্ঞান-জগতে যশঃ ওখ্যাতি লাভ করিয়াও ডাঃ নীলরতন সংসারে ছোট-বড় সকলের প্রতি স্নেহ ও ভালবাসা সমভাবেই অটুট ও দৃঢ় রাখিয়াছেন। পিতৃদেব ও মাতৃদেবীর জীবিতাবস্থায় সর্বদাই তাঁহাদের অত্যান্ত অনুগত হিলান। সাধ্যের অতিরিক্ত যত্নে ছোট তাই-ভগিনীদিগকে মানুষ করিয়াছেন। দিতীয় ভগ্নীর বিবাহের বিশ্ববিভালয়-প্রাপ্ত স্বর্ণ-পদ্ধী গুলি ভাঙ্গাইয়া তিনি ভগ্নীর বিবাহের

গহনা গড়াইয়া দেন। তৃতীয় ভগ্নীর বিবাহ নিজ ব্যয়ে সম্পন্ন করাইয়া ভগ্নীপতি ও চতুর্থ ভ্রাতাকে বিলাত হইতে স্থশিক্ষিত করিয়া আনেন। পঞ্চম ও কনিষ্ঠ ভ্রাতার শিক্ষার সমস্ত ভারই নিজে বহন করিয়াছেন।

ছাত্রদের সঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধ কেবলমাত্র অধ্যাপক-ছাত্রের সম্পর্ক নহে। তিনি একাধারে তাহাদের গুরু, বন্ধু ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। তিনিও তাহাদের স্নেহ করেন ও ভালবাসেন, তাহারাও তাঁহাকে শ্রুনা করে ও ভালবাসে, সমস্ত বিষয়ে তাঁহার নিকট নিঃশঙ্কচিত্তে• পরামর্শ গ্রহণ করে।

ইহা ব্যতীত বন্ধ্-বান্ধব, নিঃস্ব ছাত্রবৃন্দ ও দীন-দরিজ্ব তাঁহার নিকট সাহায্য ও সহানুভূতি চাহিয়া কখনও বিমুখ হয় নাই। নিজগুরু আচার্য প্রফ্লচন্দ্রের সংস্পর্শে আসিয়া আচার্য দেবের জীবনের শুধু যে গবেষণা কার্যে উৎসাহ ও আগ্রহের উৎস নিজ জীবনে পাইয়াছেন তাহাই নহে, বাল্যাবস্থায় ফুটনোমুখ দরিজ্ব ছাত্রকে সাহায্য ও পরকে সহানুভূতি ও সহায়তা দান—আচার্যদেবের এ বৃত্তিগুলি তাঁহাতে পূর্ণ বিকাশ লাভ করিয়াছে।

"বড় হ'তে হলে সব দিক থেকেই বড় হওয়া দরকার" এই কথাটি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র যেমন স্থান্দর ভাবে নিজের জীবনে দেখাইয়াছেন, তেমনই নিজ ছাত্রদের জীবনেও এই কথাটি খুব স্পষ্ট ভাবে অন্ধিত করিয়াছেন।

১৯২৬ সালে এডিনবরা বিশ্ববিত্যালয় ও গটিক্লেনে এবং ১৯৩১
সালে এডিনবরায় তিনি তাঁহার গবেষণা বিষয়ে বক্তৃতা দেন।
ডাক্তার ধর কৃষি সম্বন্ধে এবং গুড়ের সাররূপে ব্যবহারের বিষয়ে
বিশেষ কার্যকরী গবেষণা করিয়াছেন। তাঁহারই অর্থে এই নিমিত্ত
একটি বীক্ষণাগার এলাহাবাদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

### ডাঃ জানচক্র ঘোষ

পৃষ্ণনীয় আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের আদর্শে অমুপ্রাণিত হইয়া তাঁহার যে সকল প্রিয় শিষ্য রসায়ন শাস্ত্র অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা জীবনের ব্রত করিয়াছেন, ডাঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ তাঁহাদের অক্তম। তিনি দীর্ঘকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন শাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক ও বাঙ্গোলোর ভারতীয় সায়েন্স ইন্ষ্টিটিউট্ এর ডিরেক্টর রূপে ভারতের বৈজ্ঞানিক মণ্ডলীতে তিনি বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন।

১৮৯৪ সালে ১৪ই সেপ্টেম্বর পুরুলিয়া সহরে ডাঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাদের পৈত্রিক নিবাস হুগলী জেলার আলম-বাটী গ্রামে। তাঁহার পিতা ৺রামচন্দ্র ঘোষ কট্রাক্টর এবং অল্ল-ব্যবসায়ী ছিলেন। সেজ্ঞ সপরিবারে তিনি সাধারণতঃ ছোটনাগ-পুরের বিভিন্ন স্থানে বাস করিতেন। ১৯০৩ সালে জ্ঞানচন্দ্র গিরিডি স্কুলে ষষ্ঠ বার্ষিক শ্রেণীতে ভর্তি হন। কার্য উপলক্ষে তাঁহার পিতা অনেক সময়ই ছোটনাগপুরের জঙ্গলাকীর্ণ গ্রামসমূহে থাকিতেন। সেজগু স্কুলের সুযোগ্য প্রধান শিক্ষক আগুতোষ আইচ মহাশয় বালকের তত্ত্বাবধান করিতেন। গিরিডি স্কুলে বুদ্ধিমান্ ও সদাচারী ছাত্র হিসাবে জ্ঞানচন্দ্রের খুবই খ্যাতি ছিল। ছয় বংসর গিরিডি স্কলে অধ্যয়ন কালে তিনি পরীক্ষায় প্রত্যেক বিষয়েই সর্বোচ্চ স্থান <mark>লাভ করিয়াছিলেন। ১৯০৯ সালে এণ্টান্স</mark> পরীক্ষায় ছোট-নাগপুর ডিভিসন হইতে প্রথম স্থান লাভ করিয়া তিনি প্রেসিডেন্সী <mark>কলেন্তে আই-এস্সি পড়িতে আসেন। এইথানে নিজের মেধার</mark> গুণে তিনি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ১৬ বংসরের তরুণ যুবক প্রীয়ই সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধ আচার্যের সহিত কলিকাতায় গড়ের মাঠে তুই তিন ঘণ্টা বেড়াইতেন এবং তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ও অসামান্ত কুষ্টির রসাস্বাদ করিতেন। এই সাহচর্যই জ্ঞানচন্দ্রের

ভবিষ্যুৎ জীবনের পথ নির্দিষ্ট করিয়া দিল। ১৯১১ সালে আই. এস-সি. পরীক্ষায় কলিকাতা বিশ্ববিত্যালয়ে চতুর্থ স্থান অধিকার করিয়া তিনি ২৫১ টাকা মাসিক বৃত্তি পাইলেন ও বি. এস-সিতে কেমিষ্ট্রীতে অনার্স পড়িতে লাগিলেন। এই সময়ে তাঁহার পিতার অকাল মৃত্যুতে ঋণজালে জড়িত পরিবারবর্গের অশেষ চুর্গতি হইয়াছিল। প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষ সহাদয় মি: জেমস এই তুঃসংবাদ জানিতে পারিয়া জ্ঞানচন্দ্রকে ডাকিয়া পাঠান ও ২৫১ টাকা বুত্তিতে প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়া সম্ভব নয় বুঝিয়া তাঁহাকে বি. এস-সি. ক্লাসে অর্ধ বেতনে পড়াগুনার বন্দোবস্ত করিয়া দেন। এই অ্যাচিত দানের মর্যাদা জ্ঞানচন্দ্র রক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি ১৯১৩ সালের বি. এস্-সি. পরীক্ষায় কেমিখ্রী অনার্সে প্রথম বিভাগে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া ৪০ টাকা বৃত্তি ও অনেকগুলি স্বর্ণ-পদক পুরস্কার পান এবং ১৯১৫ সালে এম. এস্-সি. পরীক্ষায় রসায়ন শাস্ত্রের পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন। কলিকাতা বিশ্ববিভালয়ে রসায়ন-শাস্ত্রের পরীক্ষায় তাঁহার মত বেশী নম্বর আর কেহ পান নাই।

১৯১৫ সালের ১লা সেপ্টেম্বর কলিকাতা বিশ্ববিভালয়ের ভাগ্যনিয়ন্তা শুর আশুতোষ রসায়ন বিভাগে পোষ্ট-গ্রাজুয়েট ক্লাস খুলিলেন। ২০শে আগন্ত মাত্র এম্. এস্-সি. পরীক্ষা শেষ হইয়াছে; প্রণগ্রাহী শুর আশুতোষ তাহার তিন চারি দিন পরেই জ্ঞানচল্রকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, এবং এম. এস্-সি. পরীক্ষার ফলাফল বাহির হইবার বহু পূর্বেই জ্ঞানচল্রকে এম্. এস্-সি. ক্লাসে রসায়ন-শান্ত্র অধ্যাপনা করিবার জন্ম নিয়োগ-পত্র দিলেন। কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজে তিনি প্রায় সাড়ে তিন বংসর অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। এই সময় লবণাক্ত জলের (Salt Solution) গুণাবলী সম্বন্ধে অনেক মৌলিক গবেষণা করিয়া তিনি বহু প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। এই প্রবন্ধগুলি লণ্ডন কেমিক্যাল সোসাইটির মাসিক পত্রিকায়

প্রকাশিত হয়। ১৯১৮ সালে জ্ঞানচন্দ্র ৪৫০০ টাকা মূলোর প্রেম্টাদ রায়্টাদ বুত্তি পান ও তাহার কিছুদিন পরেই ডি. এস্.-সি উপাধি পান। এই সময়ে স্তার ফিলিপ হার্টগের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। কলিকাতা বিশ্ববিভালয়ের ভবিশ্বৎ নির্দেশ করিবার জন্ম যে কমিশন নিযুক্ত হয় মিঃ হার্টগ তাঁহার অন্মতম সভ্য ছিলেন। তিনি যৌবনে মাঞ্চেষ্টার বিশ্ববিভালয়ে রসায়ন-শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজ পরিদর্শন কালে জ্ঞানচন্দ্রের মৌলিক প্রবন্ধগুলি তিনি পাঠ করিয়া চমংকৃত হন এবং শুর আশুতোষকে অমুরোধ করেন ; যেন জ্ঞানচন্দ্রকে সত্তর য়ুরোপে পাঠান হয়। মহাযুদ্ধ অবসান হইবার পরই স্তার আগুতোষ জ্ঞানচন্দ্রকে যুরোপ যাত্রার বন্দোবস্ত করিয়া দেন। লণ্ডন য়ুনিভার্মিটি কলেজ অব সায়েন্স-এ তিনি কিছুদিন গবেষণা করেন ও ঐ কলেজের সেমিনারে বক্তৃতা করিয়া তার মতবাদ প্রচার করেন। ১৯২১ সালের প্রারম্ভে তিনি বার্লিন যান। তথাকার বিশ্ববিখ্যাত প্রফেসর নার্ন প্র ডাঃ ঘোষের গবেষণা সম্বন্ধে জার্মান ভাষায় একটি বক্ততা দেন। এবং প্রফেসর হাবার ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত ডাঃ ঘোষের প্রবন্ধগুলির একটি সংক্ষিপ্ত-সার জার্মান ভাষায় ছাপাইয়া দেন। ডাঃ ঘোষ লবণাক্ত জলের গুণাবলীর মধ্যে যে সম্বন্ধ স্থির করিয়া-ছিলেন, তাঁহার পরবর্তী গবেষণাকারিগণ তাহার কতক পরিমাণে পরিবর্তন করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার মূল প্রতিপাল বিষয়—লবণের প্রত্যেক পরমাণু জলের সংযোগে ছই ভাগে সম্পূর্ণরূপে বিভক্ত হইয়া যায়, একটি ভাগ ধনাত্মক বিহাৎ-কণা ও অপর ভাগটি ঋণাত্মক বিত্যুৎ-কণা বহন করে—ইহা এখন সর্ববাদিসম্মত।

১৯২১ সালের জানুয়ারী মাসে শুর ফিলিপ হার্টগ ঢাকা বিশ্ব-বিভালয়ের প্রথম ভাইস-চ্যান্সেলার হইয়া ভারতবর্ষে আসেন এবং ঐ বৎসর জুলাই মাসে ডাঃ ঘোষ ঢাকা বিশ্ববিভালয়ের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ঢাকা বিশ্ববিভালয়ের গবেষণা-মন্দিরে তিনি জ্ড-পদার্থের উপর আলোক-রশার প্রভাবে বিষয়ে অনেক মূল্যবান গবেষণা করিয়াছেন। ১৯২৫ সালে ভারতীয় সায়েন্স কংগ্রেসে তিনি রসায়ন শার্থার সভাপতি নির্বাচিত হন এবং কাশী বিশ্ব-বিত্যালয়ে ঐ সভার অধিবেশনে এই বিষয়ে তাঁহার মৌলিক গবেষণা-গুলির একটি তথাপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করেন। ১৯২৮ সালে কলিকাতা বিশ্ববিভালয় তাঁহার আধুনিক গবেষণা সম্বন্ধে হুইটি অধরচন্দ্র মুখার্জি মেনোরিয়াল বক্ততা দিতে আহ্বান করেন এবং পর বংসরই জার্মানীর বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক পত্রিকার (Jahrbuch der Wissens-chaftliche Botaink) সম্পাদক উদ্ভিদশরীরে, বায়মগুলের কার্বন-ডাই-অক্সাইড কিরূপে আলোক-সংযোগে খেতসারে পরিণত হয় সে বিষয়ে তাহার একটি মৌলিক প্রবন্ধ তাঁহাকে যথেষ্ট পারিশ্রমিক দিয়া ছাপাইবার বন্দোবস্ত করেন। ডাঃ ঘোষের তত্ত্বাবধানে ঢাকা বিশ্ববিত্যালয়ের রাসায়নিক বিভাগে মেধাবী ছাত্রদের মৌলিক গবেষণা করিবার স্পৃহা খুবই বলবতী হইয়াছিল। ডাঃ ঘোষের অধীনে কাজ করিয়া তাঁহার পাঁচজন ছাত্র ঢাকা বিশ্ববিভালয়ের ডি. এস্-সি. উপাধি পাইয়াছেন।

প্রেসিডেন্সী কলেজের হিন্দু হোষ্টেলে অবস্থানকালে ডাঃ নীল-রতন ধর, ডাঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, ডাঃ মেঘনাদ সাহা প্রভৃতি কয়েকজন বন্ধু মিলিত হইয়া একটি ক্লাব স্থাপন করিয়াছিলেন। প্রত্যেক পূজার ছুটীতে তাঁহারা সকলে কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে যাইয়া একত্র বাস ও অধ্যয়ন করিতেন। কলিকাতা বিশ্ববিভালয়ের অধ্যাপক ডাঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখার্জা, ডাঃ পুলিনবিহারী সরকার ও বন্ধে ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীরেণুসদ কর এই ক্লাবের সদস্য ছিলেন। স্থার বিষয় এই ক্লাবের সকল সভাই আজ স্ব স্ব কর্মক্ষেত্রে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন।

১৯৩১ সাল হইতে তিনি ইম্পিরিয়াল কাউন্সিল অব এগ্রি-কালচারাল বিসার্চ-এর সভ্য নিযুক্ত হন। কয়েক বৎসর তিনি ইণ্ডিয়ান রিসার্চ এসোসিয়েশনের (I. R. F. A.) মন্ত্রণাপরিষদের সভ্য ছিলেন। তিনি জাতীয় শিল্প পরিকল্পনা কমিটির (Indian National Planning Committee) এবং যুক্ত বঙ্গে বাংলার শিল্প পরিকল্পনা কমিটির সভ্য হন। স্থানীর্ঘ ১৮ বংসর ঢাকা বিশ্ববিভালয়ে বিজ্ঞান-বিভাগ ও ঢাকা হলের সঙ্গে নিবিড় ভাবে জড়িত থাকিয়া ১৯৩৯ সালের আগন্ত মাসে ডাঃ ঘোষ সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান-প্রতিষ্ঠান বাঙ্গালোর সায়েন্স এসোসিয়েশনের ডিরেক্টার নিযুক্ত হন। ইহার পর তিনি ভারত সরকারের শিল্প বিভাগের ডিরেক্টার নিযুক্ত হন এবং বর্তমানে খড়াপুর হিজলীতে বিখ্যাত ইণ্ডিয়ান ইন্ষ্টিটিউট অব টেক্নলজির ডিরেক্টার নিযুক্ত হইয়াছেন। এখানে শিল্প-বিজ্ঞান শিক্ষার যে বিরাট আয়োজন হইয়াছে, উহার স্মুযোগ্য কর্ণধার ডাঃ ঘোষ উহাকে সফল করিয়া তুলিতেছেন। তাঁহার কর্মবহুল জীবন দীর্ঘায়ু ও সার্থক হোক।

# ডাঃ জানেদ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

অধ্যাপক জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ১৩০০ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা স্বর্গীয় হুর্গাদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয় বিশ্ববিভালয়ের একজন বিশেষ কৃতী ছাত্র ছিলেন। তিনি কিছুদিন বরিশাল রাজচন্দ্র কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন, পরে বিচার-বিভাগে কর্ম গ্রহণ করেন। অল্প বয়সেই তাঁহার মৃত্যু হয়; বাল্যকালে পিতৃহীন হইয়া জ্ঞানেন্দ্রনাথ আত্মনির্ভরতা শিক্ষা করেন।

পাঠ্যাবস্থায় জ্ঞানেন্দ্রনাথ মেধাবী ছাত্র বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। তাঁহার সহপাঠিগণের মধ্যে অনেকেই পরবর্তী কালে বৈজ্ঞানিক খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, মেঘনাদ সাহা, সত্যেন্দ্রনাথ বস্থ প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রনাথের সতীর্থ ছিলেন। ইহাদের অনেকেই বর্তমানে ভারতবর্ষের বিভিন্ন বিশ্ববিচ্ছালয়ের বিজ্ঞান-বিভাগের কর্তৃ বভার লাভ করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে অনেকেই প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রথম হইতে ষষ্ঠ বার্ষিক শ্রেণী পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন।

সে সময়ে লোকের ধারণা ছিল যে, বাঙালী ছাত্র শুধু কৃতিত্বের সঙ্গে বিজ্ঞান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন; আচার্য জগদীশচন্দ্র ও প্রফুল্লচন্দ্র ভিন্ন আর কোন বাঙালী যে মৌলিক গবেষণায় খ্যাতি লাভ করিতে পারেন, এ ধারণা তখন সাধারণের ছিল না।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রই প্রথম এদেশে রাসায়নিক গবেষণার স্থ্রপাত করেন। বিশ বংসরের উপর প্রফুল্লচন্দ্র নানা বাধাবিপত্তি ঠেলিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজের রসায়নাগারে মৌলিক গবেষণায় লিপ্ত ছিলেন। তাঁহার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া ক্রমে এদেশে রসায়ন-চর্চা প্রচার হইতেছিল। এদিকে গত ত্রিশ বংসর ধরিয়া যুরোপ ও আমেরিকায় ফিজিক্যাল কেমিষ্ট্রি অর্থাৎ পদার্থতত্ত্বমূলক রসায়ন নামক একটি নৃতন শাস্ত্র গড়িয়া উঠিতেছিল; তথন পর্যন্ত ভারতবর্ষে এ শাস্ত্রের চর্চা মোটেই হয় নাই বলা যাইতে পারে। প্রফুল্লচন্দ্রের তিনটি ছাত্র—নীলরতন ধর, জ্ঞানেন্দ্রনাথ ও জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ এই নৃতন শাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করেন এবং ইহারাই সর্বপ্রথম এ বিষয়ের চর্চা আরম্ভ করেন। জ্ঞানেন্দ্রনাথ যে নৃতন বিষয় অবলম্বন করিয়া গবেষণা আরম্ভ করেন, তাহার নাম "কোলয়ড (Colloid) রসায়ন"।

চিনি, লবণ প্রভৃতি যে সকল পদার্থ জলের সঙ্গে সর্বতোভাবে মিশিয়া যায়, তাহাদের প্রকৃতি সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য ফ্যাণ্টহফ্, অষ্টওয়াল্ড প্রভৃতি খ্যাতনামা রাসায়নিকগণ পূর্বেই আবিদ্ধার করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু গাঁদ, শিরীষ, শ্বেতসার জাতীয় পদার্থ জলে গুলিলে যে শ্রেণীর তরল পদার্থের উদ্ভব হয় তাহাদের স্বভাব-ধর্ম পূর্ববর্ণিত পদার্থগুলির সঙ্গে থাপ খায় না। অনেক দিন পূর্বে ইংরাজ রাসায়নিক গ্রেহাম এই শ্রেণীর পদার্থের স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করিয়া ইহাদের "কোলয়ড" নামকরণ করেন। ভারতবর্ষে এবং সম্ভবত: প্রাচ্যদেশে অতি অল্ল লোকেই সে সময়ে কোলয়ড রসায়নের খবর রাখিতেন, গবেষণার কথা ত স্বতন্ত্র। জ্ঞানেল্রনাথই সর্বপ্রথম এ দেশে কোলয়ড রসায়নের গবেষণার স্ত্রপাত করেন। সকল দিক্ দিয়াই রসায়নের এই বিভাগের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিতে হয়। জীব শরীরে যে সকল জটিল রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে ঘাণশক্তির প্রকাশ বাহতঃ পরিকুট হয়, তাহাদের আলোচনা করিতে গেলে কোলয়ডের স্বভাব-ধর্ম সম্বন্ধে বিশদ জ্ঞান থাকা নিতান্ত আবশ্যক, কারণ জীব ও উদ্ভিদের দেহের অনেক পদার্থ কোলয়ডধর্মী। শারীর-তত্ত-বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কোলয়ড রসায়নের সঙ্গে ইহার অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ বিশেষভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। কার্যকরী বিজ্ঞানের দিক্ দিয়াও দেখা যাইতেছে যে, অনেক ক্ষেত্রে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে কোলয়ডের সম্বন্ধ অতি

ঘনিষ্ঠ। সাবান, নানা প্রকারের রঞ্জন দ্রব্য, কৃত্রিম রেশম, রবার প্রভৃতি অতি প্রয়োজনীয় দ্রবাসস্তার প্রস্তুত করিবার সময় রাসায়নিককে কোলয়ড লইয়াই কারবার করিতে হয়।

জ্ঞানেন্দ্রনাথ বিশিষ্ট শ্রেণীর কোলয়ডের প্রকৃতি সংক্রাম্ত ব্যনেকগুলি গবেষণা করিয়াছেন। তরল কোলয়ডের মধ্যে প্রবীভূত পদার্থের যে সকল "সংহতি" অবস্থান করে, নানা স্ক্র্য্য পরীক্ষার ফলে প্রমাণ হইয়াছে ভাহারা ভড়িৎ-সম্পন্ন। কোলয়ডের মধ্যে এই ভড়িতের উদ্ভব একটি সমস্থা; এ সম্বন্ধে বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। এইরূপ কোন জটিল প্রশ্ন উঠিলে, সমাধানের জ্বন্থা বিলাভ ও অক্যান্থা সভ্যদেশে মাঝে মাঝে বিশেষ সভা-সমিতি আহুত হইয়া থাকে। ১৯২০ খুষ্টাব্দের ২৯শে অক্টোবর ভারিখে, বিলাভের ফ্যারাডে সোসাইটি ও ফিজিক্যাল সোসাইটি উল্লোগী হইয়া এ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্ম দেশ-বিদেশ হইতে পণ্ডিত্বর্গকে আমন্ত্রণ;করেন। এই সভায় জ্ঞানেন্দ্রনাথ কোলয়ডের প্রকৃতি সম্বন্ধে গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ এক মৌলিক প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই সম্বন্ধে বিলাভের প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক পত্রিকা "নেচার" (Nature) ৪ঠা নভেম্বর ভারিথে এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেন—

''সমগ্র আলোচনার মধ্যে জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশ্র যে প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছিলেন তাহাই সম্ভবতঃ স্বাপেক্ষা মূল্যবান্ প্রবন্ধ।"

পরে নেচার এইরূপ মতও প্রকাশ করেন যে, জ্ঞানেন্দ্রনাথের মতবাদের সাহায্যে কোলয়ড সংক্রান্ত অনেক জটিল সমস্থার সম্থোষ-জনক সমাধান হইবে।

সহকর্মীগণের সহযোগিতায় কলিকাতা বিশ্ববিত্যালয় বিজ্ঞান কলেজের রসায়নাগার হইতে জ্ঞানেন্দ্রনাথ আজ পর্যৃন্ত অনেকগুলি মৌলিক প্রবন্ধ ইংলণ্ডীয়, আমেরিকান, জম ন ও ভারতীয় বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছেন। দেশ-বিদেশের বৈজ্ঞানিকগণ এই সকল প্রবন্ধের ভূয়দী প্রশংদা করিয়াছেন। কোলয়ড রদায়নে বিশেষজ্ঞ ফ্রয়েণ্ডলিক (Freundlich), জিগ্মণ্ডী (Zsigmondy) প্রমুখ জর্মন পণ্ডিতগণ তাঁহাদের রচিত প্রামাণিক গ্রন্থে জ্ঞানেজ্রনাথের গবেষণাকে বিশেষ স্থান দিয়াছেন। জিগ্মণ্ডী (নোবেল প্রাইজ পাইয়াছিলেন) তাঁহার গ্রন্থে কোলয়ডের তড়িদ্ধর্ম প্রদক্ষে মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, "ফ্রয়েণ্ডলিক, ফ্যায়ন্সে (Fajans), মিকাইলিস্ (Michaelis) এবং মুখার্জি এই কয় জনের গবেষণা ভিন্ন কোলয়ডের অনেক স্বভাবধর্ম অজ্ঞাত থাকিত।"

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের কর্তৃপক্ষ ১৯২৯ সালের মাজ্রাজ অধিবেশনের রসায়নশাথার নেতৃত্ব করিবার ভার জ্ঞানেজ্রনাথের উপর অর্পণ করেন। এই উপলক্ষে তিনি যে অভিভাষণ পাঠ করেন সেরূপ পাণ্ডিত্যপূর্ণ অভিভাষণ বিজ্ঞান কংগ্রেসে অতি অল্পই পঠিত হইয়াছে। এই অভিভাষণের সমালোচনা প্রসঙ্গে ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখে "নেচার" নিম্নলিখিত অভিমত প্রকাশ করে—

"মধ্যাপক মুখোপাধ্যায় মহাশয় ভারতবর্ষে কোলয়ড রসায়নের
সর্বপ্রধান বিশেষজ্ঞ বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন; তিনি এবং
তাহার বহুসংখ্যক সহকর্মী যে মূল্যবান্ অনুসন্ধানে ব্যাপৃত রহিয়াছেন
তাহাতে তাঁহার খ্যাতি সমগ্র বৈজ্ঞানিক জগতে ছড়াইয়া
পড়িয়াছে। \* \* \* \* \* গত বিশ বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষে
বৈজ্ঞানিক আলোচনা যে বিশেষভাবে প্রসার লাভ করিয়াছে,
সমগ্র অভিভাষণই তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। \* \* \* \* \* একথা
নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে যে, পৃথিবীর যে কোন অংশে
বৈজ্ঞানিকগণ এই মূল্যবান্ অভিভাষণ মনোযোগ সহকারে
শুনিতেন। অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় মহাশয় ও তাঁহার সহকর্মিগণ
করের বৎসরের মধ্যে যে বহুসংখ্যক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশ
করিয়াছেন, তাহাতে প্রমাণ হয় যে, তিনি কলিকাতা বিশ্ববিভালয়ে
কোলয়ড রসায়ন চর্চার একটি বিশিষ্ট কেন্দ্র গড়িয়া তুলিয়াছেন।"

বিলাতে অবস্থান কালে জ্ঞানেজ্রনাথ ও তাঁহার বন্ধুবর্গ এই বিষয় লক্ষ্য করিয়া বিশেষ ব্যথা অনুভব করিয়াছিলেন যে, ভারতীয় রাসায়নিককে ফোলিক অনুসন্ধানের ফলাফল প্রকাশ করিবার জন্ম বিদেশী পত্রিকার আশ্রয় লইতে হইত। ভারতবাসীদের পরিচালিত কোন রাসায়নিক পত্রিকা তখন আমাদের দেশে ছিল না। দেশের পক্ষে ইহা এক মহাকলঙ্কের কথা। জাপান, চীন প্রভৃতি প্রাচ্য-দেশেও পূর্ব হইতেই দেশীয় বৈজ্ঞানিক পত্রিকা চলিতেছিল। এই कनक (माठतनत উদ্দেশ্যে ब्लातन्यनाथ উদ্যোগী হইয়া ১৯২৪ খুষ্টাব্দে ভারতীয় রসায়ন সভার প্রতিষ্ঠা করেন এবং প্রথম চারি বংসর ইহার অবৈতনিক সম্পাদকের কার্য করেন। দেশবাসী ও বিদেশীয়-দের মধ্যে অনেকেই এই প্রচার সমিতি প্রতিষ্ঠার সময়োপযোগিতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু বিগত কতিপয় বংসরের মধ্যে ভারতীয় রসায়ন সভা ও তৎসম্পর্কিত পত্রিকা যে সগৌরবে বিজ্ঞান রাজ্যে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিয়াছে, এই সাফল্যের বড কম অংশের কৃতিত্ব জ্ঞানেন্দ্রনাথের প্রাপ্য নহে। বস্তুতঃ প্রথম কয় বংসর জ্ঞানেন্দ্রনাথের সাহায্য ও উৎসাহ না পাইলে সমিতির <mark>বর্তমান অবস্থায় আদা সম্ভবপর হইত না। জ্ঞানেক্রনাথ পরে</mark> ইহার অন্ততম সহকারী সভাপতির পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন এবং তুইজন পত্রিকাধ্যক্ষের তিনি অন্তত্ম ছিলেন।

জ্ঞানেন্দ্রনাথের অনেক কৃতি ছাত্র বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও রাসায়নিকের পদে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। তাঁহার কতিপয় ছাত্র বিদেশে গিয়া যশ মর্জন করিয়াছেন।

### ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী

শুর প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের ছাত্রের মধ্যে যাঁহারা বৈজ্ঞানিক গবেষণায় যশসী হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রাচীনতম হইয়াছেন ডাক্তার পঞ্চানন নিয়োগী। ইনি আবার প্রেসিডেন্সী কলেজে তাঁহারই শৃশু অধ্যাপক পদ ১৯২৫ সাল হইতে অলঙ্কৃত করিয়াছেন. এবং ঐ কলেজের রসায়ন বিভাগের গবেষণার স্থনাম রক্ষা করিয়াছেন।

ডাঃ নিয়োগী ইংরাজী ১৮৮০ সালে ৪ঠা অক্টোবর তারিথে হুগলী জেলার অন্তঃপাতী হোয়েডা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ৺শশিভূষণ নিয়োগী কলিকাতার ভারত গবর্ণমেন্ট প্রেসের গেজেট বিভাগের সেক্সন্ হোল্ডার ছিলেন। তাঁহার বেতন বেশী ছিল না, কায়ক্লেশে তাঁহার সংসার চলিত। বাল্যকালে তিনি স্বগ্রামের মাইনর স্কুলে মাইনর ক্লাস পর্যস্ত পড়িয়া এগার বংসর বয়ঃক্রমকালে কলিকাতায় আসেন এবং আর্ঘ মিশন স্কুলে পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তি হন।

এই স্কুলেই বিবিধ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের সহিত তাঁহার চাক্ষ্ পরিচয় হইবার স্থযোগ ঘটে।

এন্ট্রান্স পরীক্ষায় তিনি প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ ইইয়া পনের টাকার সরকারী বৃত্তি পান এবং ডাফ্ কলেজের এফ্. এ. ক্লাসে ভর্তি হন। সেখানেও তিনি ওয়াট্, টম্সন্ প্রভৃতি অধ্যাপকদিগের প্রিয় ছাত্র ছিলেন এবং এফ্. এ. পরীক্ষাতেও প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ ইইয়া কুড়ি টাকা সরকারী বৃত্তি পান। এ পরীক্ষায় রসায়ন-শাস্ত্রে বিশ্ববিভালয়ে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া সারদাপ্রসাদ প্রাইজ পান, এবং সেই অবধি কলিকাতায় বিশ্ববিভালয়ের যৃতগুলি পরীক্ষা দিয়াছেন, সকলগুলিতেই রসায়ন-শাস্ত্রে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। এফ্. এ. পাশ করিয়া তিনি প্রথমে প্রেসিডেন্সী

কলেজে বি. এ, ক্লাসে ভর্তি হন। তখনকার দিনে বিজ্ঞানের জন্ম বি. এস সি. ক্লাসের সৃষ্টি হয় নাই। বিজ্ঞানের ছাত্রদের জন্ম বি. এ. পরীক্ষায় বি. কোর্স ছিল। প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হইবার প্রধান কারণ ছিল—ডিনি ডাক্তার জগদীশ বস্তু ও ডাক্তার পি. সি. রায়ের নিকট বিজ্ঞান পড়িবেন। কিন্তু ডাক্তার বস্থু সেই বংসর বিলাতে চলিয়া গেলেন এবং ডাক্তার রায় বি. এ. ক্লাসের থার্ড ইয়ারে পড়াইতেন না। যুবক পঞ্চানন প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে টান্স ফার লইয়া আসিয়া বিভাসাগর কলেজে ভর্তি হইলেন এবং তুই বংসরকাল প্রত্যাহ কলেজের পর বৈকালে সায়েন্স এসোসিয়েশানে গিয়া পদার্থ-বিভা ও রসায়ন-শাস্ত্রের বক্তৃতা শুনিতেনও প্রাকৃটিক্যাল করিতেন। তিনি মেট্রোপলিটান কলেজ হইতে ১৯০৩ সালে পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন-শাস্ত্রের অনার্স পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন এবং উড্রো বৃত্তি, গঙ্গাপ্রসাদ স্থবর্ণ পদক ও রায় অমৃতলাল মিত্র বাহাত্র পারিতোষিক প্রাপ্ত হন। কলেজে পড়িবার কালে তাঁহার পিতা তাঁহার মাতাঠাকুরাণীকে কলিকাতায় আনয়ন করেন এবং তাঁহারা কাঁসারি-পাড়ায় ৭৮ টাকা বাড়ীভাড়া দিয়া ছইখানি ঘরে বাস করিতেন। পঞ্চানন বরাবরই সরকারী বৃত্তি পাইয়াছিলেন। সেইজ্বত তাঁহার কলেজে পড়াশুনা হইয়াছিল, নচেৎ হইত না।

বি. এ. পাশ করিয়া তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে আবার ভর্তি হন এবং ১৯০৪ সালে এম্ এ. পরীক্ষায় রসায়র-শাস্ত্রে প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং একশত টাকার সরকারী গবেষণা-বৃত্তি (Research Scholarship) প্রাপ্ত হন। ছই বৎসর ডাঃ পি.সি. রায়ের নিকট ঐ কাজ করিয়া তিনি ১৯০৬ সালে গবেষণার জন্ম গ্রিফিথ্স মেমোরিয়েল প্রাইজ এবং ঐ বৎসরেই রসায়ন-শাস্ত্রে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি প্রাপ্ত হন। সে সময় ঐ বৃত্তির মূল্য ছিল আট হাজার টাকা এবং এখনকার মত উহা কেবল মাত্র গবেষণা वृक्ति हिल ना। अम् अ উপाधिशात्रीरमत मर्था यिनि रय विषर्य ভাল তিনি সেই বিষয়ে পরীক্ষা দিতেন এবং সকলের মধ্যে যিনি সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিতেন তিনিই ঐ বৃত্তি পাইতেন এবং তাঁহাকে গবেষণাও করিতে হইত। ডাঃ নিয়োগীর পরীক্ষকগণ ষোল দিন তাঁহার প্রাকৃটিক্যাল পরীক্ষা লইয়াছিলেন। এই ষোল দিন সমস্ত দিবস দাঁড়াইয়া থাকাতে তাঁহার পা ফুলিয়া যাইবার উপক্রম হইল। তারপর পরীক্ষকগণ তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলেন। সেইজন্ম তখনকার দিনের প্রেমটাদ রায়টাদ বৃত্তিকে Blue Ribbon of the University বলিত। এরপ কঠোর পরীক্ষা দিয়া স্থার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, রামেন্দ্রস্থলর ত্রিবেদী, স্থার যতুনাথ সরকার, ই. এম. হুইলার, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি মনীধীগণ ঐ বৃত্তি পাইয়াছিলেন। এই পরীক্ষার উগ্র ও আয়ুক্ষয়কারী কঠোরতা দর্শনে ও গবেষণার উন্নতির জন্ম স্থার আশুভোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বিশ্ববিভালয়ের ভাইস্-চান্সেলার থাকাকালে ঐ পরীক্ষা উঠাইয়া দিয়া উহাকে প্রতিযোগিতামূলক গবেষণা বুত্তিরূপে নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

এই সময়ে ডাঃ নিয়োগীর দারুণ সাংসারিক বিপদ ঘটে। তাঁহার পিতৃদেব তাঁহার প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি প্রাপ্তির তিনমাস পূর্বে চারি পাঁচ দিনের জ্বরে ইহলোক ত্যাগ করেন।

রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ বৃত্তি পাইবার পর তিনি কর্মের সন্ধান করিতে লাগিলেন। তখন বঙ্গভঙ্গ (Partition of Bengal) সম্পন্ন হইয়াছে। পূর্ববঙ্গ ও আসাম স্বতন্ত্র প্রদেশ হইয়াছে। হঠাৎ একদিন পূর্ববঙ্গের শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টার সার্প সাহেবের নিকট হইতে ২৫০ টাকা মাহিনায় রাজসাহী কলেজের রসায়ন-শাস্ত্রের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ জানাইয়া একখানা টেলিগ্রাফ আসিল। তিনি ১৯০৭ সালের ১১ই নভেম্বর তারিখে এ পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। মফঃস্থল কলেজেও রাসায়নিক গবেষণা যে সম্ভবপর তাহা ডাঃ।
নিয়োগী প্রথম সপ্রমাণ করেন।

ডাঃ নিয়োগী রাজসাহী কলেজ হইতে জৈব নাইট্রাইট, নাইট্রো-প্যারাফিনস্ ও এ্যামিনস্ সম্বন্ধে অনেকগুলি রাসায়নিক গবেষণামূলক প্রবন্ধ লণ্ডনের কেমিক্যাল সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত করেন।

ডাঃ নিয়োগী রাজসাহীতে চৌদ্দ বংসর ছিলেন। ১৯১৮ সালে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিত্যালয়ের ডাক্তার উপাধি প্রাপ্ত হন এবং ১৯২০ সালে ইম্পিরিয়াল সার্ভিস (Indian Educational Service) এ উন্নীত হন। ১৯২১ সালে তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে বদলী হন। সেখানে মাত্র মাস চারেক থাকার পর শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের রসায়ন-শাস্ত্রের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। সেখানে তাঁহাকে চারি বংসর কাল থাকিতে হয়। পরে ১৯২৫ সালে তিনি তাঁহার চির-ক্ষিত্য প্রেসিডেন্সী কলেজে স্থায়ী ভাবে বদলী হন।

রাজসাহী কলেজে থাকিবার কালে তিনি সাধারণ বৈজ্ঞানিক গবেষণা ছাড়া আরও নানা লোকহিতকর বৈজ্ঞানিক কার্যে নিজেকে নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। তাঁহার কতক কতক গবেষণার পরিচয় এখানে প্রদন্ত ইইল।

(১) প্রাচীন ভারতের ধাতৃশিল্প জ্ঞানের (Metallurgy)
পরিচয় পাইবার জক্ম আট দশ বংসর কাল পরিশ্রম করিয়াছিলেন
এবং অনেক অনুসন্ধানের ফলে Iron in Ancient India এবং
Copper in Ancient India নামক পুস্তক্ষয় লিখিয়াছিলেন।
প্রথম পুস্তকখানি ১৯১৬ সালে ও দ্বিতীয়খানি ১৯১৮ সালে প্রকাশিত
হয়। তাঁহার পুরাতন শিক্ষায়তন Indian Association for the
Cultivation of Science পুস্তক ত্ইখানি প্রকাশিত করেন এবং
পুস্তক ত্ইখানিই ভারতে ও তাহার বাহিরে স্ব্র স্মাদৃত হয়।

(২) আয়ুর্বেদীয় ধাতু-ঘটিত ঔষধে রাসায়নিক বিশ্লেষণ করিয়া তিনি তাহার ফল 'আয়ুর্বেদ ও নব্য রসায়ন' নামক গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেন। ইহাতেও তিনি ছয় সাত বংসর কাল পরিশ্রম করিয়াছিলেন।

শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে অবস্থান কালে ডাঃ নিয়োগী ছাত্র-হিতকর আর একটি মহৎ কার্য সাধন করিয়াছিলেন—তাঁহারই উল্যোগে ও উৎসাহে সেখানে একটি Training Corps গঠিত হয়।

প্রেসিডেন্সী কলেজে আসিয়াই তিনি গবেষণায় মনোযোগ দিলেন। তিনি সেকালের পি. আর. এস্. ছিলেন বলিয়া জৈব, অজৈব ও পদার্থবিভামূলক রসায়ন (Organic, Inorganic ও Physical Chemistry) এই তিন বিভাগেই তাঁহার কমবেশী অধিকার ছিল, এবং রসায়নের এই তিন বিভাগেই গবেষণা করিতে লাগিলেন। জৈব রসায়নের মধ্যে Stereo-chemistryতে তিনি বিশেষজ্ঞ এবং ঐ বিষয়ে তিনি এম্ এস্-সি ক্লাসে বক্তৃতা দেন। ঐ বিষয়ে তাঁহার অনেক আবিদ্ধার আছে। কয়েকটির পরিচয় এখানে দেওয়া হটল—(১) Manganese Dioxide জলে রাখিয়া sulphur dioxide ফ্যালাইলে ম্যালিহক অমু প্রভৃতির Geometrical inversion হয় অথচ ঐ জবাগুলির কোনটি অথবা ভাহাদের সংযোগে উৎপন্ন কোন জব্যের দারা inversion হয় না। এরূপ রাসায়নিক প্রক্রিয়ার নাম দিয়াছেন Resonance Reactions। ক্ষপ এইরূপ একটি রাসায়নিক প্রক্রিয়া আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ডাঃ নিয়োগীর এই আবিষ্কার ঐ শ্রেণীর রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বিতীয় উদাহরণ। (২) ইহা ছাড়া তিনি Geometrical Inversion এর যে নৃতন থিওরী আবিকার করিয়াছেন তাহা ১৯৩০ সালের ৩০শে আগন্থ তারিখের বিলাতের কেমিক্যাল্ নিউজ্ (Chemical News) নামক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ইহার পূর্বে উইসিলিসেনাস, ুষ্টিউয়ার্ট, কোহেন প্রভৃতি যে থিওরী দিয়াছিলেন তাহা ভ্রমাত্মক বলিয়া প্রমাণিত হওয়াতে ডাঃ নিয়োগীর থিওরী উত্তরোত্তর প্রচলিত

হইতেছে। (৩) তাহা ভিন্ন যশদ (Zinc) ও ক্যাড্নিয়ম ধাতুদারা যৌগিক ভাঙ্গিয়া ঐ ছই ধাতুর সর্বপ্রথম optically active যৌগিক আবিন্ধার করেন। পদার্থমূলক রসায়নে ডাঃ নিয়োগী রসায়ন প্রক্রিয়ায় Period of Induction সম্বন্ধে গবেষণা করেন। এ সম্বন্ধে তাঁহার তিনটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। মূলতঃ এ সম্বন্ধে ল্যাণ্ডোল্ট সাহেবের যে নিয়ম আছে তাহাই তাহার গবেষণায় সমর্থিত হইয়াছে।

ডাঃ নিয়োগীর অজৈব রসায়নে গবেষণা সর্বাপেক্ষা বেশী। তিনি এলুমিনিয়াম্ হাইড্রুকসাইডের একটি দানাদার আকার-বিশিষ্ট স্বরূপ আবিষ্কার করেন। ঐ সম্বন্ধে প্রবন্ধটি লগুন কেমিক্যাল সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

তাহা ভিন্ন নৃতন নৃতন ডাইথায়োফস্ফেট্স্ (dithio phosphates), হাইপোনাইট্রাইট্স্ (hyponitrites) ও তাহাদের নৃতন প্রস্তত-প্রণালী আবিষ্কার করেন। এতভিন্ন বহু Co-ordinated Inorganic Compoundsও তিনি আবিষ্কার করিয়াছেন।

অজৈব রসায়নে ডাঃ নিয়োগীর সর্বপ্রধান আবিষ্কার ন্তন গেলিয়াম যৌগিকসমূহ (New Compounds of Gallium)। এই গেলিয়াম ধাতুর আবিষ্কার কাহিনী রসায়ন-শাস্ত্রের একটি প্রম কোতৃহলোদ্দীপক ঘটনা। স্থপ্রসিদ্ধ মেণ্ডেলিয়েফ্ এই ধাতুর অন্তিম্ব গণনার দ্বারা সাব্যস্ত করেন এবং উহার নাম দেন 'এক-এলুমিনিয়াম।' রসায়নশাস্ত্রে সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার এই প্রথম। পরে লেকক্ ডি বই সর্বদা (Lecoq de Bois Bouider) সাহেব উহা আবিষ্কার করেন এবং উহার আধুনিক নাম গেলিয়াম রাখেন। কিন্তু এ ধাতৃটি ছপ্রাপ্য বলিয়া উহার অধিকাংশ যৌগিকই অ্জ্ঞাত। ডাঃ নিয়োগী এই গেলিয়াম ধাতুর বহু যৌগিক আবিষ্কার করিয়াছেন এবং পোটাসিয়াম গেলিয়াম অক্সালেট (Potassium Gallium Oxalate) কে optically active যৌগিকে ভাঙ্গিতে সমর্থ

হইয়াছেন। এই সকল আবিষ্ণারের দারা গেলিয়ামের রসায়ন পূর্বাপেক্ষা বহুল পরিমাণে পূর্ণতর হইয়া উঠিয়াছে।

ডাঃ নিয়োগী কেবল গবেষক বা আবিক্ষারক নঁন, তিনি লেখক এবং স্থবক্তাও ছিলেন। তাঁহার বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের কথা পূর্বেই বলিয়াছি। ইহা ছাড়া তিনি বাংলা ভাষায় বিভিন্ন মাসিকে অনেক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাঁহার 'আয়ুর্বেদ ও নব্য রসায়ন' গ্রন্থখানি বাংলাভাষায় রচিত উল্লেখযোগ্য বিজ্ঞানগ্রন্থ। মূন্সীগঞ্জে ১৯২৪ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের যে অধিবেশন হয়, তাহাতে ডাঃ নিয়োগী বিজ্ঞান শাখার সভাপতি ছিলেন। ডাঃ নিয়োগীর মত স্ববক্তা অধ্যাপক কমই দেখা গিয়াছে।

## সুর ডাঃ উপেদ্রনাথ ব্রন্মচারী

ডাঃ ব্রহ্মচারীর নাম আজ এদেশে স্থপরিচিত। তাঁহারই বিখ্যাত আবিকার 'ইউরিয়া ষ্টিবামিন' তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে।

১৮৭৫ সালের ৭ই জুন জামালপুরে উপেন্দ্রনাথের জন্ম হয়। ১৮৯৩ সালে তিনি ভুগলী কলেজ হইতে বি. এ. উপাধি প্রাপ্ত হন এবং গণিতশাল্তে অনাদ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করায় Thwyates Medal লাভ করেন। ইহার পর তিনি চিকিৎসাবিজ্ঞা ও রসায়নশাস্ত্র একসঙ্গেই অধ্যয়ন করেন এবং ১৮৯৪ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে রসায়নশান্ত্রে এমৃ. এ, উপাধি প্রাপ্ত হন। এই পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়া তিনি বিশ্ববিভালয়ের রোপ্য-পদক পান। ১৮৯৮ সালে তিনি এম বি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং 'মেডিসিন' ও 'সার্জারি'তে প্রথম স্থান অধিকার করায় গুড়িব (Goodeve) ও ম্যাকলিওড (Mc Leod) পদক লাভ করেন। ১৯০২ সালে তিনি এম. ডি এবং ১৯০৪ সালে ফিজিওলজিতে পি-এইচ, ডি. উপাধি প্রাপ্ত হন। স্থার উপেন্দ্রনাথ 'কোট্স মেডেল' (Coates Medal), কলিকাতা বিশ্ববিভালয়ের 'গ্রিফিথ প্রাইক' কলিকাতার স্থূল অব ট্রপিকাল মেডিসিনের 'মিণ্টো মেডেল' এবং এশিয়াটিক সোসাইটির 'শুর উইলিয়াম জোন্স মেডেল' পাইয়াছিলেন।

ডাঃ ব্রন্মচারী প্রথমে ঢাকা মেডিকেল স্ক্লের 'প্যাথলজ্ঞি' ও 'মেটেরিয়া মেডিকার' শিক্ষক নিযুক্ত হন এবং পরে কলিকাতা ক্যাম্বেল মেডিকেল স্ক্লের 'মেডিসিনে'র শিক্ষক নিযুক্ত হন। এই পদে তিনি প্রায় কুড়ি বছর ছিলেন। এখানেই কালা-আজর সম্বন্ধে তিনি অধিকাংশ গবেষণা করেন এবং তাঁহার জগদ্বিখ্যাত আবিন্ধার 'ইউরিয়া ষ্টিবামিন' আবিষ্কৃত হয়। গবেষকরপে স্থার উপেন্দ্রনাথের খ্যাতি ছিল জগৎজোড়া। তিনি
শিক্ষকতার কার্যভার গ্রহণ করিবার পর হইতেই কালা-আজর,
ম্যালেরিয়া, ব্ল্যাকওয়াটার ফিভার প্রভৃতি গ্রীম্মপ্রধান দেশের রোগ
সম্বন্ধে বিস্তৃত গবেষণা করিয়াছেন। রসায়নশাস্থেও তাঁহার গবেষণার
দান কম নয়। তবে ইউরিয়া-ষ্টিবামিন (Urea-Stibamine)
নামক কালা-আজরের প্রতিষেধক আবিদ্ধারই তাঁহার জীবনের
সর্বাপেক্ষা গৌরবের। তাঁহার রচিত "Treatise on Kala-Azar"
এ সম্বন্ধে বিখ্যাত গ্রন্থ। ডাঃ কার্লমেনস্-এর জর্মন গ্রন্থে কালাআজর সম্বন্ধে অধ্যায়টি স্থার উপেন্দ্রনাথ ১৯২৬ সালে লিথিয়াছিলেন।
স্থার উপেন্দ্রনাথ বহুবিধ বিজ্ঞান-প্রতিষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন।

স্থার উপেন্দ্রনাথ বহুবিধ বিজ্ঞান-প্রতিষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন। ১৯৩৬ সালে ইন্দোরে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশনে তিনি সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। 'রয়েল সোসাইটি অব মেডিসিন'- এর তিনি সভা ছিলেন।

উপেন্দ্রনাথের মৃত্যুতে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র তিরোহিত হইয়াছে। বিজ্ঞান যে লোক-কল্যাণের কত বড় বাহন হইতে পারে, স্থার উপেন্দ্রনাথ তাহা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন।

## ুডাঃ দেবে স্রমোহন বস্ত্র

আচার্য জগদীশচন্দ্রের 'বোস ইন্ষ্টিটিউটের' (বস্থ-বিজ্ঞান মন্দির) সুযোগ্য অধ্যক্ষ ডাঃ দেবেন্দ্রমোহন বস্থ ইংরেজি ১৮৮৫ সালের ২৬শে নবেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাদের পৈতৃক নিবাস ময়মনসিংহ জেলার জয়সিদ্ধি গ্রামে। ডাঃ দেবেন্দ্রমোহনের পিতার নাম স্বর্গীয় মোহিনীমোহন বস্থ।

ডাঃ দেবেন্দ্রমোহন কলিকাতার সিটি স্কুলে অধ্যয়ন করেন এবং স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হন।

এই কলেজ হইতে তিনি ১৯০৪ খুষ্টাব্দে পদার্থ-বিভা ও রসায়নশাস্ত্রে অনার্স সহ বি এস্-সি. পাশ করেন। ইহার পর ১৯০৬
খুষ্টাব্দে তিনি পদার্থ-বিভায় এম্ এ. পাশ করেন এবং প্রথম শ্রেণীর
প্রথম স্থান অধিকার করেন। অভঃপর তিনি ইংলণ্ডে গমন করেন
এবং সেথানে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিভালয়স্থ কেভেন্ডিশ্ লেবরেটারীতে
অধ্যাপক জে, জে, টম্সনের ভত্বাবধানে গবেষণা-কার্যে আত্মনিয়োগ
করেন। তৎপর লগুন বিশ্ববিভালয় হইতে পদার্থ-বিভায় অনার্স
ডিপ্রি লাভ করেন।

ডাঃ দেবেন্দ্রমোহন স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া ১৯১০ খুষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিভালয়ের নবপ্রতিষ্ঠিত রাসবিহারী ঘোষ অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। ১৯১৪ খুষ্টাব্দে তিনি পুনরায় ইউরোপে যান। তথায় বের্লিনস্থ রেগেনার্স্ লেবরেটারীতে রেডিও এ্যাকটিভিটির গবেষণা করিতে থাকেন এবং এই গবেষণাকালে তিনি বিজ্ঞানের ডক্টরেট উপাধি লাভ করেন। বের্লিনে অবস্থান কালে তিনি বহু তথ্যপূর্ণ গবেষণা করিয়াছিলেন। চুস্বকত্ব বিষয়ে তাঁহার গবেষণার ফলাফল দ্বারা বিদ্বজ্ঞানের মধ্যে ইনি প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন।

চুম্বকত্বের গবেষণার ফলে তিনি যে মতবাদ প্রকাশ কর্ন্নেতাহা 'বোস-ট্রোলার থিওরি' নামে পরিচিত।

১৯২৭ খৃষ্টাব্দে ডাঃ দেবেন্দ্রমোহন ভারতীয় বিজ্ঞান-মহাসভার লাহাের অধিবেশনে পদার্থ-বিত্যা ও অঙ্কশান্ত্র শাখার সভাপতির আসন অলক্ষ্ত করেন। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে ভোল্টা শতবার্ষিকী উপলক্ষে অত্যতম ভারতীয় প্রতিনিধিরপে তিনি ইটালী গমন করেন। ১৯৩৩ সালে ফ্যারাডে সোসাইটির আমন্ত্রণক্রমে পদার্থ-বিত্যাবিদ্গণের সভায় যোগদান করিতে তিনি ইংলণ্ডে গমন করিয়াছিলেন। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিত্যালয়ের পালিত প্রফেসর অব ফিজিক্সের' পদে নিযুক্ত হন।

আচার্য জগদীশচন্দ্র বস্থর তিরোধানের পরে ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে বস্থ-বিজ্ঞান-মন্দিরের প্রধান অধ্যক্ষরূপে তিনি যোগদান করিয়াছেন। আচার্য জগদীশচন্দ্রের তিনি যোগ্যতর প্রতিনিধি হইয়াছেন।

## অধ্যাপক সত্যেদ্রনাথ বস্থ

বৈজ্ঞানিক প্রতিভায় ভারতীয়ের পক্ষেও যে অস্থান্ত দেশের শ্রেষ্ঠ মনীধীদের সমকক্ষতা লাভ করা সম্ভবপর তাহার সর্বাপেক্ষা উজ্জন দৃষ্টান্ত অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বস্থু। বিজ্ঞানের গবেষণা ভারতবর্ষে আরম্ভ হইয়াছে খুব বেশী দিনের কথা নয়, কিন্ত এই অল্প সময়ের মধ্যে অনেক বাধা-বিত্মের মধ্য দিয়াও বৈজ্ঞানিক গবেষণায় ভারতবর্ষের অগ্রগতি বাস্তবিকই গৌরবের বিষয় এবং এই গৌরবের জন্ম যাঁহাদের সাধনা সব চেয়ে প্রশংসার যোগা অধ্যাপক বসু মহাশয় ভাঁহাদের অগুতম। অধ্যাপক বসু মহাশয় ইং ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী কলিকাতায় গোয়াবাগানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বস্থু মহাশয় খুব উভোগী পুরুষ ছিলেন। তিনি অন্তান্ত বিষয় কার্যে লিপ্ত থাকিলেও বাংলা দেশে সর্বপ্রথম কেমিক্যাল ওয়ার্কস্ প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল ওয়ার্কস্ বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফারমাসিউটিক্যাল ওয়ার্কসের বহু পূর্বে স্থাপিত হয়। সত্যেক্র-নাথের মাতা আমোদিনী দেবীর পিতা আলিপুরের লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবহারজীবী ৺মতিলাল রায় চৌধুরী বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু প্রভৃতির সমসাময়িক ও বন্ধু ছিলেন।

সত্যেক্তনাথ পাঁচ বংসর বয়সে বাড়ীর নিষ্ট নিউ ইণ্ডিয়ান
স্কুলে ভর্তি হইয়া প্রবেশিকা পর্যস্ত পাঠ করেন। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে
তাঁহার প্রবেশিকা পরীক্ষা দেওয়ার কথা ছিল, কিন্তু পীড়িত হইয়া
পড়াতে দেওয়া হয় না। তখন তিনি হিন্দু স্কুলে এক বংসর পড়েন
এবং ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া
প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। সেখানে তাঁহার অসামাম্য প্রতিভা

শিক্ষক এবং সহপাঠীদের সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাঁহার তীক্ষ্ণ মেধা ও বৃদ্ধির ওজ্জল্যে তিনি শিক্ষগণকেও বিস্মিত করেন। যিনি একবার তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছেন তিনিই আর তাঁহার কথা ভূলিতে পারেন নাই। তিনি একে একে বিশ্ববিভালয়ে সকল পরীক্ষাতেই প্রথম স্থান অধিকার করেন। তিনি কলেজের জীবনেই তাঁহার উদার চরিত্র এবং বহুমুখী প্রতিভার যথেষ্ট পরিচয় দিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার সহপাঠীদের মধ্যে অধিকাংশের সঙ্গেই তিনি অন্তরঙ্গ ছিলেন এবং পড়াশুনার অবসরে বহু সময় তিনি বন্ধুদের সঙ্গে অতিবাহিত করিতেন। পাঠ্য বিষয় ছাড়াও বিভিন্ন বিষয়ে তিনি পড়াশুনা করিতেন।

তাঁহার প্রগাঢ় জ্ঞান শুধু বিজ্ঞান ও গণিতেই সীমাবদ্ধ নয়, তিনি সাহিত্যে ও দর্শন সম্বন্ধেও যথেষ্ট পড়াশুনা করিতেন। ভাবিলে আশ্চর্য হইতে হয় যে, একজন পদার্থবিদ্ সংস্কৃত ও পারসী সাহিত্যেও অনুরাগ প্রকাশ করিয়াছেন।

তাঁহার সহপাঠীদের মধ্যে অনেকেই নানা দিক দিয়া যশস্বী হইয়াছেন। এ বিষয়ে তাঁহার এম এস্-সি পাশ করার বংসর একটি স্মরণযোগ্য বংসর বলা যাইতে পারে। কারণ সেবারে যাঁহারা এম্ এস্-সি পাশ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে পরে যত জন বিজ্ঞানের গবেষণায় যশস্বী হইয়াছেন এইরূপ অহ্য কোন বংসরের উত্তীর্ণ ছাত্রদের মধ্যে হয় নাই। এই সম্পর্কে কয়েকজনের নাম উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে। ডাঃ মেঘনাদ সাহা, ডাঃ জ্ঞানচল্র ঘোষ, ডাঃ জ্ঞানেশ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ডাঃ পুলিনবিহারী সরকার, ডাঃ যোগেন্দ্রকুমার চৌধুরী, ডাঃ নিখিলরঞ্জন সেন, বরিশাল কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ, ডাঃ সেহময় দত্ত—ইহারা সকলেই সভ্যেন্দ্রনাথের সহপাঠী ছিলেন। এইরূপ অসাধারণ প্রতিভাশালী ছাত্রসমূহের মধ্যেও তিনি কখনও কোন পরীক্ষায় প্রথম স্থান হইতে বিচ্যুত হন নাই।

স্তর আগুতোষ মুখোপাধ্যায় যখন বিজ্ঞান-কলেজ স্থাপন করেন, ইহা বাংলা দেশের পক্ষে খুবই সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে যে, সত্যেন্দ্রনাথ ও তাঁহার মেধাবী সহপাঠিগণ ঠিক সেই সময়ে কলেজের পাঠ শেষ করিয়া বাহির হন। কাজেই উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব স্তার আগুতোষের অনুভব করিতে হয় নাই। সত্যেন্দ্রনাথ সেই সময়ে পদার্থ-বিজ্ঞানের লেকচারার নিযুক্ত হন এবং অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁহার মনোনয়ন সম্বন্ধে স্তার আগুতোষ বিচক্ষণতার প্রমাণ দিতে থাকেন। তাঁহার বিভাবতা এবং পদার্থ-বিজ্ঞানে ত্রহ বিষয়গুলির প্রাঞ্জল বিশ্লেষণ বিজ্ঞান-কলেজের ছাত্রবৃন্দকে মুগ্ধ করে।

ইহার কিছুদিন পূর্বে আইনস্থাইন তাঁহার "সাধারণ আপেক্ষিকতা বাদ" বিবৃত করেন। পদার্থ-বিজ্ঞানের এই নৃতন চিন্তাধারা তাঁহার চিন্তাশীল মনে প্রেরণা জাগায় এবং ঐ বিষয়ে তাঁহার কয়েকটি গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ বাহির হয়। যে সময়ে এই অভিনব তত্ত্ব পৃথিবীর খুব অল্প সংখ্যক বৈজ্ঞানিকেরই বোধগম্য হইয়াছিল, সেই সময়ে বাংলাদেশের হুইজন তরুণ বৈজ্ঞানিক সত্যেক্তনাথ ও মেঘনাদ যে শুধু এ বিষয়ে সম্যক উপলব্ধি করিয়াছিলেন তা নয়, এ বিষয়ে তাঁহারা গবেষণা করিতে আরম্ভ করিলেন, ইহা বাস্তবিকই গৌরবের বিষয়। তাঁহারা হুইজনে আইনস্থাইনের লিখিত প্রবন্ধ গুলির একটি প্রাপ্তল ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করিয়া জার্মান ভাষায় অনভিজ্ঞ পাঠকদের যথেষ্ট স্থ্বিধা করিয়া দেন।

১৯২১ খৃষ্টাব্দে যখন ঢাকা বিশ্ববিত্যালয় স্থাপিত হয় তখন তিনি পদার্থ-বিজ্ঞানে রীডার হইয়া ঢাকায় আদেন এবং তাঁহার উচ্চাঙ্গের গবেষণা আগের মতই চলিতে থাকে।

ইলেক্ট নের গতিবিধি এবং আলো ও ইলেক্ট্রনের পরস্পরের প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে এমন সমস্ত তথ্য পদার্থবিদ্গণ বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে আবিষ্কার করিলেন যাহা সাধারণ বলবিভার মৌলিক্ নিয়মগুলির বিরুদ্ধাচরণ করে বলিয়া মনে হইতে লাগিল। ইহাদিগকে নিয়ম-কানুনের মধ্যে আনিবার জন্ম অনেক রকম চেষ্টা চলিতে লাগিল এবং কোন প্রকারেই তাহা সম্ভবপর হইতেছিল না। তখন কয়েকজন মনীষী চিন্তা করিলেন যে, বলবিভার সাধারণ নিয়মগুলি আবিষ্কৃত হইয়াছে আমাদের সাধারণ বস্তুর গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া। কিন্তু পরমাণু ও ইলেক্ট নের আকার তাহা হইতে বহুগুণে ক্ষুত্র। স্বতরাং ইহারাও যে সাধারণ নিয়মাবলী মানিয়া চলিবে সেরূপ ধারণা করার কোনও কারণ নাই। তাই তাঁহারা নৃতন নিয়ুমাবলী আবিষ্ণারে লাগিয়া গেলেন এবং এ বিষয়ে অগ্রণী হইলেন ভারতীয় বৈজ্ঞানিক সত্যেক্তনাথ বস্থু। তিনি আলোকণিকা সম্বন্ধে দেখাইলেন যে, সাধারণ পরিসংখ্যন প্রণালীর পরিবর্তে তাঁহার উদ্ভাবিত নৃতন এক পরিসংখ্যন প্রণালী প্রয়োগ করা দরকার। আইনষ্টাইন প্রমাণ করিলেন যে, এই প্রণালীতে হিসাব করিলে আলো বিকীরণের নিয়ম-কান্তুনের মধ্যে কোন প্রকার অসক্তি থাকে না। বিশ্বের বৈজ্ঞানিকমণ্ডলী সভ্যেন্দ্রনাথের নামানুসারেই এই প্রণালীর নামকরণ করিলেন 'বস্থ পরিসংখ্যন'। তাঁহার এই আবিন্ধারের অল্প পরে ইতালীয় বৈজ্ঞানিক ফার্মি এবং ইংরেজ বৈজ্ঞানিক ডিরাক একই ধরণের চিন্তাধারা অনুসরণ করিয়া ইলেক্ট্রনের হিসাবের জন্ম অন্য এক প্রকার পরিসংখ্যন প্রণালী আবিষ্কার করেন। আলোকণিকা এবং কয়েক প্রকারের বস্তু কণিকা যথা আলফা রশ্মে ও ভারী ইলেক্ট্র প্রভৃতি বস্থ পরিসংখ্য-নের নিয়ম মানে। এই ছুইটি পরিসংখ্যন প্রণালীর উপর ভিত্তি করিয়া আধুনিক পদার্থ-বিজ্ঞানের সৌধ তৈয়ারী সম্ভবপর হইয়াছে। ইহা হইতেই ধারণা করা যাইতে পারে, বিজ্ঞান-জগতে সত্যেন্দ্রনাথের দান কত উচ্চস্তরের। তাঁহার এই আবিকারে শুধু তাঁহার নয়, ভারতবর্ষের সম্মান বৈজ্ঞানিক মহলে অনেক উচ্চে উঠিয়া গিয়াছে। কিন্তু যিনি এই সম্মানের অধিকারী সেই আপন-ভোলা আড়ম্বরহীন মানুষ্টিকে দেখিলে মনে হয় না যে, তিনিই সেই বিশ্ববরেণ্য বৈজ্ঞানিক।

ইহার পরই ঢাকা বিশ্ববিত্যালয়ের কর্তৃ পক্ষ তাঁহাকে ইউরোপে পাঠাইলেন দেখানকার বিশ্ববিত্যালয়গুলিতে গবেষণা সম্বন্ধে সাক্ষাৎ পরিচয় লাভের স্থুযোগ লাভ করেন। তাহা ছাড়া পরীক্ষামূলক পদার্থ-বিজ্ঞানেও মার্ক এবং মাদাম কুরীর ল্যাবরেটারীতে কান্ধ করিয়া ডিনি দক্ষতা লাভ করেন। বিদেশে গবেষণা কালে তিনি সকল বিশ্ববিত্যালয়েই উচ্চ সম্মান ও সমাদর লাভ করেন। উচ্চ গণিতে তাহার অন্তুত বৃংপত্তি সকল পণ্ডিতেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল—এমন কি, তিনি যে সকল বিশ্ববিত্যাত বৈজ্ঞানিকগণের সহিত গবেষণা করিতেন তাঁহারাও অনেক সময় জটিল গণিতের বিষয়ের সমাধানের জন্ম সত্তেলনাথের সাহায্যপ্রার্থী হুইতেন। তিনি কোন বৈদেশিক বিশ্ববিত্যালয়ের উপাধিই গ্রহণ করেন নাই—কেউ এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে সগর্বে উত্তর করিতেন, ভাহার নিজ বিশ্ববিত্যালয়ের ডিগ্রীর প্রয়োজন নাই।

ইউরোপ হইতে দেশে ফিরিবার অল্প পরেই তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিজ্ঞানে প্রফেসার নিযুক্ত হন এবং ইহার অব্যবহিত পরেই তিনি বিজ্ঞানের ডীন্ হন। তাঁহার অধীনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানের দিকটা আশাতীত উন্নতি লাভ করে। পদার্থবিজ্ঞানের নৃতন উদ্দীপনা আদে এবং নানাবিষয়ে উন্নত ধরণের গবেষণা চলিতে থাকে। প্রফেসার ও ডীনের কাজের দায়িত্ব তিনি যে ভাবে সম্পাদন করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই প্রশংসার যোগ্য। ইহার পর তাহার উপর আরও একটি দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার পড়ে—তাহা ঢাকা হলের সর্বাধ্যক্ষ। অল্প সময়ের মধ্যে তিনি সে বিষয়ে তাঁহার প্রতিভার পরিচয় দেন। এইরপ তিনটি দায়িত্বপূর্ণ পদের কার্য স্থাভাল ভাবে সম্পাদন করা একমাত্র তাঁহার্মত প্রতিভাশালী লোকের পক্ষেই সম্ভব ছিল।

ঢাকা বিশ্ববিভালয় হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া অধ্যাপক বস্থ কলিকাতা বিশ্ববিভালয়ের বিজ্ঞান কলেজের অধ্যাপকপদ গ্রহণ করেন। কলিকাতায় আগমনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার কর্মধারা বহুমুখী হইয়া পড়িয়াছে।

১৯৫২ সালে তিনি পশ্চিমবঙ্গ বিধান শ্বভার সদস্য নিযুক্ত হন এবং বহু জনহিতকর কার্যের সঙ্গে যুক্ত হন।

এ পর্যন্ত ভাঁহার বিভাবতার কথাই বলা হইল, কিন্তু চরিত্রের দিক দিয়াও তিনি অসাধারণ। তাঁহার অমায়িক ব্যবহার সকলকেই সমানভাবে মুগ্ধ করে। ছোট বড় বলিয়া কোনও প্রভেদ তাঁহার নাই। তাঁহার ব্যবহারে এমন একটা সরলতা এবং সকলের প্রতি দর্দ প্রকাশ পায় যাহাতে প্রভাকেরই শ্রদ্ধা তাঁহার প্রতি জাকুই হ্য়। কিন্তু তাঁহার স্বাভাবিক সৌজগু তাঁহার কর্তব্যে ব্যাঘাত জন্মাইতে পারে না। তিনি যখন অঙ্ক ক্ষিতে থাকেন অথবা কোন গভীর তথ্যে মনোনিবেশ করেন সেরূপ সময়ে তাঁহার ব্যবহার সম্বন্ধে সময় সময় ভুল ধারণা হয়। কিন্তু বাস্তবিক তখন তাঁহার মন অক্স জগতে, এ জগৎ সম্বন্ধে তখন তিনি অচেতন। এইরূপ অসাধারণ একাগ্রতা পুরাকালের মুনিঝ্যিদের সম্বন্ধেই শোনা যায়, এ যুগে ইহা ছত্থাপা। বিনয় তাঁহার স্বভাবের শুধু ভূষণ নয়, স্বভাবের অঙ্গ। ভাঁহার সরল ব্যবহারে ও কথাবার্ভায় কখনও এ ধারণা আদে না যে, তিনিই বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিক সত্যেশ্রনাথ! সকল বিষয়ে অনাড়ম্বরতাই তাঁহার বিশেষত্ব—কি পোষাক-পরিচ্ছদে, কি কথাবার্তায়, কি লেখাতে। হাফসার্ট, ধুতি এবং স্যাণ্ডেল এই তাঁহার সাধারণ পোষাক। এই পোষাকে তিনি কোথায়ও যাইতে কুঠা বোধ করেন না।

বিশ্ববিভালয়ের আঙ্গিনায়, একজোড়া স্যাণ্ডেল ও হাফ্সার্ট পরিহিত, এলোমেলো অবিহস্ত কেশে যখন তিনি চলাফ্রো করেন, তখন একজন অপরিচিত ব্যক্তির পক্ষে কল্পনা করাও কঠিন যে, এই সরল অনাড়ম্বর ও উদাসীন ব্যক্তিটিই বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিক সত্যেন্দ্রনাথ।

তিনি পদার্থ-বিজ্ঞানবিদ্ হইলেও তাঁহার জ্ঞানসাধনার পরিধি এত গভীর ও বিস্তৃত যে, ঢাকা বিশ্ববিত্যালয়ের বিজ্ঞানের যে কোন বিভাগেরই হউক না কেন, যখন কোন গবেষণাকারী ছাত্র কোন জটিল সমস্থা সমাধান করিতে না পারেন, তখনই অধ্যাপক বস্তুর সাহায্য গ্রহণ করেন এবং তাহার তীক্ষ্ণ মেধা ও গভীর পাণ্ডিত্যের স্পর্শ লাভ করিয়া সকল জটিল তত্ব সহজ্ঞ ও সরল হইয়া পড়ে। মৌলিক গবেষণাকারী ছাত্রগণ তাঁহার নিকট না গেলেও তিনি নিজেই প্রকৃত বৈজ্ঞানিক-স্থলভ অনুসন্ধিৎসা লইয়া সকলের খোঁজ-খবর করেন এবং সকলের নিকটে যাইয়াই তাহাদিগকে তাঁহার সেহকোমল মিষ্টভাষায় উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দান করেন।

সত্যেন্দ্রনাথের অসাধারণ স্বদেশপ্রেমের কথা অনেকেই হয়তো জানেন না। তিনি মুখে বলার চেয়ে কাজে দেশভক্তি দেখাইবারই পক্ষপাতী বেশি। অনেক স্বদেশী শিল্প-প্রতিষ্ঠান তাঁহার নিকট হইতে নানাপ্রকার সাহায্য ও সহাত্বভূতি লাভ করে। নানাপ্রকার সাধারণ প্রয়োজনীয় জিনিষ যাহা আমাদের দেশে হয় না তাহা তৈয়ারী-করা শিথিবার জন্ম যথেষ্ঠ উৎসাহ ও স্থ্যোগ-স্থবিধা তিনি অনেককেই করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার দয়ার কথাও ভিনি যথাসাধ্য গোপন রাখিতে চেষ্টা করেন। কাহারও কোন হঃখকষ্ঠ দেখিলে তিনি সাধ্যাত্মরূপ সাহায্য দান করেন। অনেক ছাত্র ও অনেক প্রতিষ্ঠান তাঁহার নিকট হইতে নিয়মিত সাহায্য পাইয়া থাকে। ছাত্রদিগকে তিনি নিজ সস্তানের স্থায় দেখেন। কিন্তু তাঁহার দানের কথা দানগ্রহীতা ব্যভীত অন্ম কাহারও নিকট প্রকাশ পায় না ভগবান যেন তাঁহার নীরোগ দীর্ঘ জীবন দান করেন—যেন তিনি অতুলনীয় প্রতিভাদ্বারা নিজের ও দেশের গৌরব বৃদ্ধি করিয়া অক্ষয় কীর্তি রাখিয়া যাইতে পারেন।

( গংকলিত-শতদল )

## বাংলার বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান ও বাঙালীর সৃজনী প্রতিভা

বাংলাদেশে বিশেষভাবে বিজ্ঞান আলোচনার জন্ম সর্বপ্রথম যে প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিল তাহা সায়েন্স এসোসিয়েশন্। ডাঃ মহেন্দ্রলালের জীবনব্যাপী পরিপ্রাম ও চেষ্টায় নানা বিরুদ্ধ শক্তির সহিত সংগ্রাম করিয়া এই প্রতিষ্ঠানটি মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহার প্রথম জীবনের সংগ্রামের কথা পূর্বেই বলিয়াছি। সায়েন্স এসোসিয়েশনের লক্ষ্য এইরূপে নির্দেশ করা হইয়াছে—"The object of the Association will be to cultivate science in all its departments, both with a view to its advancement by original research, and to its varied applications to the arts and comforts of life."

বিজ্ঞানের এই সর্বাঙ্গীণ ও পরিপূর্ণ আদর্শ লইয়া বিজ্ঞান এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কলিকাতার বহুবাজ্ঞারে ইহার বৃহৎ অট্টালিকা ও বীক্ষণাগার অবস্থিত ছিল। ১৮৭০ সাল হইতে আজ পর্যন্ত স্থুদীর্ঘ ৬৮ বৎসর যাবৎ ইহা বাঙালীকে বিজ্ঞান-চর্চায় অন্ধপ্রেরণা ও সুযোগ দিয়া আসিয়াছে। শুধু বাঙালী কেন, আজ্ঞ সমস্ত ভারতের অধিবাসী এখানে বিজ্ঞান অনুশীলন করিয়া জগতে নৃতন সত্য প্রচার করিতেছে। বাংলার ও বাঙালীর এই প্রতিষ্ঠানটিই তাঁহাদের বৈজ্ঞানিক প্রতিভা ফুটাইয়া তুলিবার আবহাওয়া সৃষ্টি করিয়াছে, একথা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবে কি গু

পা রামনের কথা পূর্বেও বলিয়াছি। ইনি বিজ্ঞান-শাস্ত্রে নোবেল পুরস্কার পাইয়া ভারতবাসীর গৌরব বর্ধন করিয়াছেন। ডাঃ রামনের এই বৈজ্ঞানিক প্রতিভার মূলে সায়েল এসোসিয়েশন। কলিকাতায় তখন তিনি সরকারী দপ্তরে হিসাব-নিকাশের কাজ করিতেন, তাঁহাতে স্বাভাবিক বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি সরকারী কাজের চাপে গুমরিয়া মরিভেছিল। এমন সময় একদিন ট্রামে চড়িতে যাইয়া দেয়ালের গায়ে বিজ্ঞাপন দেখিলেন—Indian Association for the Cultivation of Science। রামনের মনে তখন নানা কল্পনা জাগিয়া উঠিয়াছে। বিজ্ঞান চর্চার জন্ম এমন একটা প্রতিষ্ঠান থাকিতে পারে, রামনের তাহা ধারণা ছিল না। তিনি তৎক্ষণাৎ ঠিকানাটা টুকিয়া লইয়া সায়েল এসোসিয়েশনের খোঁজে ছুটিলেন। অফিসে আর সেদিন যথাসময়ে যাওয়া হইল না। সেদিনই তিনি সায়েল এসোসিয়েশনে ঢুকিয়া গেলেন।

এইখানে আসিয়াই স্বর্গীয় আশুতোষের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় ঘটে। আশুতোষের মামুষ চিনিবার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। তিনি রামনকে সরকারী চাকুরী ত্যাগ করিয়া কলিকাতা বিশ্ব-বিভালয়ে আসিতে বলিলেন। রামন আশুতোষের উপর নির্ভর করিয়া চাকুরী ছাড়িয়া দিলেন।

ইহার পর হইতে রামন দিবারাত্রি বৈজ্ঞানিক গবেষণা কার্যে আত্মনিয়োগ করিলেন। তাঁহার অসাধারণ পরিশ্রমের ফল ফলিতে বিলম্ব হইল না। পৃথিবীর একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকরূপে শীঘ্রই তিনি পরিগণিত হইলেন। ইংলণ্ডের রয়েল সোসাইটী তাঁহাকে এফ্. আর. এস্. করিয়া লইলেন। ইহার পর পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পুরস্কার 'নোবেল প্রাইজ' পাইয়া তিনি জাতির মুখ উজ্জ্বল করিলেন। পৃথিবীতে তাঁহার প্রতিভার সন্মান প্রতিষ্ঠিত হইল।

বহুদিন শুর চন্দ্রশেখর বেঙ্কট রামনই সায়েন্স এসোসিয়েশনের কর্নধার ছিলেন। শুর চন্দ্রশেখর যেমন সায়েন্স এসোসিয়েশনের সৃষ্টি, সায়েন্স এসোসিয়েশনের উন্নতিও তেমনি চন্দ্রশেখরের অনেকখানি দান।

ইহার পর বাংলার উল্লেখযোগ্য বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান কলিকাতা বিশ্ববিত্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজ ও বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের নব-প্রতিষ্ঠিত কলিকাতা বিজ্ঞান-মন্দির। কলিকাতা বিশ্ববিভান্তারে সায়ান্স কলেজ, বলিতে গেলে স্থার আশুতোষের অক্ষয় কীর্তি। তাঁহারই চেষ্টায় স্বর্গীয় তারকনাথ পালিত ও ডাঃ রাসবিহারী ঘোষের পঁচিশ লক্ষ টাফা দান পাইয়া বাংলার এই বৃহত্তর বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে। আজ ইহা বাংলার গৌরব। বাংলার শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকের দল এই বিভায়তনে গবেষণা কার্য দারা পৃথিবীর জ্ঞান-ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিয়াছেন এবং বাঙালীর মুথ উজ্জ্ঞান করিয়া তৃলিয়াছেন।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও তাঁহার শিশ্ববৃন্দ ডাঃ হেমেন্দ্রকুমার সেন, ডাঃ জ্ঞানচন্দ্র মুখার্জ্জি, ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র মিত্র, ডাঃ প্রিয়দারঞ্জন রায় ও ডাঃ পুলিনচন্দ্র সরকার প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণ ইহার অধ্যাপক-পদ অলপ্কৃত করিয়াছেন। স্থার সি. ভি. রামন ও ডাঃ দেবেন্দ্রমোহন বস্থু এখানে পদার্থ-বিজ্ঞানের অধ্যাপনা করিয়াছেন। ডাঃ মেঘনাদ সাহা এখানে যোগদান করিয়াছেন।

বর্তমানে বিজ্ঞান নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে।

কলিকাতা বিজ্ঞান-মন্দির একটা নৃতন আদর্শ লইয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বাংলা ভাষার সাহায্যে বিজ্ঞান-চর্চা ইহার লক্ষ্য। কলিকাতার বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকগণ ইহার পরিচালনা-ভার গ্রহণ করিয়াছেন। ডাঃ হেমেক্রকুমার সেন, ডাঃ বীরেক্রনাথ দে, ডাঃ একেন্দ্রনাথ ঘোষ, অধ্যাপক প্রশাস্তচক্র মহলানবিশ, ডাঃ যতীক্রনাথ বস্থ, ব্রজ্ঞেকুমার মুখোপাধ্যায়, স্থ্নীলকৃষ্ণ রায় চৌধুরী প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণ ইহার পরিচালক-মগুলী।

কলিকাতা বিজ্ঞান-মন্দিরের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এইরূপে নির্দেশ করা হইয়াছে—

বর্তমান জগতে বিজ্ঞানের অনুশীলন ভিন্ন কোন জাতির পক্ষে কর্মজীবনে উন্নতি লাভ করা সহজ নহে। বিজ্ঞানবিতা জাতির মধ্যে বহুল প্রচার করিতে হইলে মাতৃভাষাতে উহার চর্চা ভিন্ন উপায় নাই। মাতৃভাষার সহায়তায় স্বাভাবিক সহজ ভাবে ও সুলভে যাহাতে দেশময় বিজ্ঞানের প্রদার হয়, তজ্জ্য বিশিষ্ট সভাগণের সমবায়ে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষৎ স্থাপিত হইয়াছে।

"উক্ত পরিষদের উত্তোগে দেশে সুষ্ঠুরূপে এবং বহুল ব্যাপক ভাবে বিজ্ঞান শিক্ষা প্রচারের জন্ম কলিকাভাতে ও বাংলার বিজ্ঞান শিক্ষা প্রচারের জন্ম কলিকাভাতে ও বাঙ্গালার প্রধান প্রধান নগরে ও মফঃস্বলে কার্যকরী বিজ্ঞান শিক্ষানিকেতনসমূহ স্থাপিত হইবে। বর্তমানে কলিকাভা বিজ্ঞান-মন্দির এই সমৃদ্য় বিজ্ঞান শিক্ষালয়ের কেন্দ্র-প্রভিষ্ঠানরূপ স্থাপিত হইল।"

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের অধ্যাপনা ও চর্চা যাহাতে সুষ্ঠুরূপে সম্পাদিত হইতে পারে, ভজ্জ্ঞ বিজ্ঞান-পরিষৎ 'পথ' নামর্ক একথানি বৈজ্ঞানিক মাসিক পত্রিকা বাহির করিয়াছেন এবং বাংলাভাষায় বৈজ্ঞানিক পুস্তকসকল প্রকাশ করিতেছেন।

এতদ্যতীত আচার্য জগদীশচন্দ্রের বস্থ-বিজ্ঞান-মন্দির বাঙালীর বিজ্ঞান-চর্চার এক অক্ষয় কীর্তি। উহার কথা পূর্বেই বিস্তৃতভাবে লিখিয়াছি। আচার্য জগদীশচন্দ্রের মৃত্যুর পর ডাঃ দেবেন্দ্রমোহন বস্থু উহার ডিরেক্টর হইয়াছেন।

যে সকল প্রতিষ্ঠান বৈজ্ঞানিক চর্চ। দ্বারা ব্যবসায়ে উন্নতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে তন্মধ্যে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের বেঙ্গল-কেমিকেল ওয়ার্কস্ বাঙালীর প্রতিভা ও কার্যকরী ক্ষমতার বিশেষ পরিচায়ক। এতদ্বাতীত বাংলা দেশে ইদানীং ছোট-বড় অনেকগুলি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে, যাহারা বিজ্ঞানকে মানুষের কল্যাণকর্মে নিয়োজিত করিয়াছে ও করিতেছে।

জগতের সঙ্গে সমতালে পা ফেলিয়া চলিতে হইলে, বাঙালীকে বিজ্ঞানের উপাসক হইতে হইবে। আজিকার দিনে ইহাই হইবে বাঙালীর জাতীয় সাধনা। বিজ্ঞান-সাধনা বাঙালীকে কর্ম-জগতে সুকৃতী ও সুপ্রতিষ্ঠ করিয়া তুলুক।









